# সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী— ৩৭

ভারত-শাস্ত্র-পিটক বাদক-- শ্রীবামেল্রফুলর ত্রিবেদ্য এম. এ. রাজা শ্রাযুক্ত যোগেল্রনারায়ণ ু দ বাহাত্রর

সংখ্যা- ·×

গ্ৰাব ওক

কুমার খাঁযুক্ত শর্থকুমায় রায় বাহাছ্ব এন,

# মহাক্বি ক্লেমেন্দ্ৰ-বির্চিত বোধিসত্তাবদান-কম্পলতা

विकास भ

## রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চকু দাস শ্রাফীতর পি, আই, ই ক্তক ভানদিনী

নালগোলার রাজ্য শ্রাস্ক ্রাসেক্তনার্যণ বার বাহাগ্রের মধান্তকুলে ২৪৩): অপার মারকলাব বোড, বঙ্গীয়-মাহিতা-পবিষং হইছে

শ্রীরামকমল সিণ্ড কত্র

matter ,

1000

স্কার ও জন্মিত

이상 : 기대원이 (이번 역 (기대 ) (이 .. अवसानरवन १८०५ ६

### কলিকাতা

২০০।১।১, কর্ণ ওয়ালিশ খ্রাট প্যারাগন প্রেসে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দারা মুদ্রিত।

# বোধিসভাবদান ক্লিলতা

#### দিকীয় খণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যত্নে ও চেপ্তায় বোধিসভাবদান কর্মণতার বঙ্গান্ধবাদের প্রথম খণ্ড গ্রুত ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হুইয়া গিয়াছে। তাহাতে সম্পাদক শ্রীসক্ত প্রায় শ্রচ্চন্দ্র দান বাহাতর সি. আই. ই. মল গ্রন্থের প্রথম প্রচিশটি প্রবের অনুবাদ এবং ভ্যিকামধ্যে মল গ্রন্থকার কবি ক্ষেমেন্দ্রের পুল কবি সোমেন্দ্রের রচিত 'জীমতবাহনাবদান' নামক অধৌতবশত্তন প্লবের অনুবাদ ও প্রকাশ কবিয়াছেন।

প্রথম থণ্ডের ভূমিকার সম্পাদক মহাশ্য জানাইয়াছিলেন যে. দ্বিতীর খণ্ডে মল গ্রন্থের প্রধাশ পল্লব প্রয়ন্ত অন্তবাদ প্রকাশিত হইবে: কিন্তু উনপঞ্চাশভূম প্রার্টি প্রক্রিপ্ত বিবেচনার তাহ: গ্রন্থমধ্যে না দিয়া ততীয় খণ্ডেৰ ভুমিকাম্পো প্ৰাশ কৰিবাৰ অভিপায়ে অষ্ট্রভারিংশ প্রার প্রার্থী দিউয়ি যুগে প্রকাশিত হইল। ইতীয় थ्छ «० श्वात इंडेर्ड १० श्रव्नत श्रान् इंडेर्न इतः ४३ श्वाति ভাষীয় গ্রেষ্থ্র ভাষিকাম প্রকাশিত ১টাবে।

বঙ্গায়-সাহিত্য পরিষৎ | শ্রীব্যোসকেশ গুস্তর্ফা

५७ देहल, ५७२०

## ষড়বিংশ পলবঃ।

### শাক্যোৎপত্তিঃ।

वंशः स कोऽपि विपुतः कुश्रकानुबन्धी
यसारुहत्तमुचिनं गुणसंग्रहस्य।
वतं विशुहरुचि मूचितसत्प्रकाशम्
मुक्तामयं जगदलक्षरणं प्रसृति। १।

যে বংশ স্থন্দরচরিত্র, গুণসংগ্রহে যতুবান্ এবং জগতের অলঙ্কার-ভূত মুক্তাময় রতুস্বরূপ সন্তান প্রসব করে এবং ঐ রত্নের আলোকে জগৎ আলোকিত হয়, এতাদৃশ বংশই যথার্থ কুশলবান্। ১।

পুরাকালে ভগবান্ যখন কপিলবাস্তা নগরে ভাগ্রোধারামে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন শাক্যগণ তাঁহার নিকট নিজ বংশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২।

ভগবান্ শাক্যগণ কর্ত্বক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী মৌদ্গল্যায়নকে এই কথা বলিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিমল জ্ঞানদৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৩।

মৌদ্গল্যায়ন জ্ঞানচক্ষুঃদারা যথাযথভাবে অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া শাক্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, আপনারা শাক্যোৎপত্তিকথা শ্রাবণ করুন। ৪।

পুরাকালে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইলে এবং একার্ণব আকার ধারণ করিলে, প্রনুসংস্পর্শে জল তরলিত হইয়াছিল। ৫। ক্রমে ঐ জল ঘন হইয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে বর্ণ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও গন্ধময়ী ভূমি উৎপন্ন হইয়াছিল। ৬।

আভাস্বরনামক দেবগণ কর্মক্ষয়বশতঃ স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া ঐ ভূমিতে তত্তুল্যবর্ণ, সম্বাধিক ও বলাধিক প্রাণিরূপে উৎপন্ন হইয়া-ছিলেন। ৭।

তাঁহারা তখন তীত্র তৃষ্ণায় মোহিত হইয়া অঙ্গুলীর রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, এ কারণ আহারদোষে তাঁহারা গুরু, রক্ষ ও বিবর্ণ হইয়াছিলেন। ৮।

ক্রমে বস্থন্ধরা তাঁহাদের জন্ম অন্তর করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা তমোগুণে আক্রান্ত হওয়ায় ক্রমে তাঁহাদের ক্ষেত্র, অগার ও পরিগ্রহ সমস্তই হইয়াছিল। ৯।

তৎপরে ক্ষিতির পালনের জন্ম বহুজনের সম্মত মহাসম্মত নামে একজন তাঁহাদিগকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। ১০।

সমুদ্রে পারিজাতের ন্থায় মহাসম্মতের বংশে উপোষধনামে এক রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্ত্তি-কুস্তম কখনও মান হইত না। ১১। উপোষধের পুত্র, রাজচক্রবর্তী মান্ধাতা অধোনিজ ছিলেন। ত্রিস্তবনে একচ্ছত্র রাজা মান্ধাতার বংশ বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। ১২।

সহস্র শাখাবান্ মান্ধাতার বংশে কৃকি নামে এক রাজা ছিলেন। ভগবান কাশ্যপ তাঁহার চিত্তপ্রসাদ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৩।

কৃকির বংশে ইক্ষ্বাকু এবং ইক্ষ্বাকুর বংশে বিরুত্তক উপন্ন হইয়া-ছিলেন। বিরুত্তক কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি প্রীতিবশতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রগণকে বিবাসিত করিয়াছিলেন। ১৪।

বিবাসিত বিরুত্ক-পুত্রগণ স্বদেশস্পৃহা ত্যাগ করিয়া এবং সকলে একত্র হইয়া মহর্ষি কপিলের আশ্রমে গিয়াছিলেন। ১৫। তাঁহারা বাল্যভাববশতঃ উচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেন, এজনা মহর্ষির ধ্যানের অন্তরায়স্বরূপ হওয়ায়, তিনি একটু দূরে তাঁহাদের জন্ম কপিলবাস্ত নামে একটা পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৬।

কালক্রমে রাজা বিরুত্তক পুত্রবাৎসল্যবশতঃ অসুতপ্ত হওয়ায় কুমারগণকে আনিবার জন্ম মন্ত্রিগণকে আদেশ করিয়া-ছিলেন। ১৭।

মন্ত্রিগণ সকলেই রাজাকে বলিয়াছিলেন "হে রাজন্! কুমারগণ উত্তম নগর লাভ করিয়াছেন এবং সকলেরই অপত্য ও বিপুল সম্পদ হইয়াছে। এখন তাহাদিগকে আনয়ন করা অসাধ্য। ১৮।

রাজা বিরুত্তক কুমারগণের আনয়ন বিষয়ে শক্যাশক্যতা চিন্তা করিয়াছিলেন; এজন্ম তাঁহাদের নাম শাক্য হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে নুপুরের বংশই বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৯।

এই বংশে পঞ্চবিংশতি সহস্র রাজা অতীত হইলে রাজা দশরথ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ২০।

দশরথের বংশে সিংহহমুনামে এক রাজা হইয়াছিলেন। রাজকুঞ্জর-গণ সিংহসদৃশ পরাক্রমী রাজা সিংহহমুর আক্রমণ সহিতে পারিত না। ২১।

সিংহহসুর চারিটা পুত্র—শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন এবং চারিটা কন্যা—শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা ও অমৃতা। শুদ্ধোদনের তুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভগবান্ ও কনিষ্ঠ নন্দ। ২২, ২৩।

শুক্লোদনের ছই পুত্র, তিষ্য ও ভদ্রিক। দ্রোণোদনের ছই পুত্র, অনিরুদ্ধ ও মহান্। অমৃতোদনের ছই পুত্র, আনন্দ ও দেবদত্ত। শুদ্ধার পুত্র স্থপ্রশুদ্ধ। শুক্লার পুত্র মালিক। দ্রোণার পুত্র ভদ্রাণি। অমৃতার পুত্র বৈশালী। ভগবানের পুত্র রাহুল। এই রাহুলেতেই শাক্য বংশ প্রভিষ্ঠিত রহিয়াছে। ২৪, ২৫, ২৬। শাক্যগণ উক্ষণ জ্ঞানময় মৌদ্গল্যায়ন কর্তৃক যথাবং কথিত নিজ-বংশ বিবরণ শ্রাবণ করিয়া ভগবানের প্রভাববারা আপনাদিগকে বিশুদ্ধ উৎকর্ষবিশেষের সম্ভাবনার পাত্র বোধ করিয়াছিলেন। ২৭।

### সপ্তবিংশ পল্বঃ।

(व्यानिकाणिविश्मावनान,

स कोऽपि सल्तस्य विवेकबन्धोः
पुण्णापसवसा महान् प्रभावः।
नापैति यः कायशतेषु पुंसः
कक्त्रतिमामोद इवांग्रकस्य। १।

পুণ্যধারা সম্পাদিত বিবেক ও সম্বগুণের প্রভাব অনির্ব্বচনীয়, উহা পুরুষের শত শত কায়পরিবর্ত্তন হইলেও বন্ত্রসংলগ্ন কন্তুরিকামোদের স্থায় কখনই অপগত হয় না। ১।

সমস্ত প্রাণীর সন্তাপনাশক করুণাসাগর ভগবান্ জিন যখন রাজগৃহনগরের বেণুবনারামে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে চম্পানগরাতে
রাজা পোতল রাজ্য করিতেন। পোতলের ধনে কুবেরেরও ধনদর্প
অপগত হইয়াছিল। ২, ৩।

পোতলের পুত্র বহুবিধ মনোরথযুক্ত হইয়াছিলেন। স্থসহচরী ধনসম্পদ্ অভিলবিত বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে। ৪।

রাজা পোতল শ্রবণানক্ষপ্ত উৎপন্ন নিজ পুত্রের জন্মকালে প্রীতি-বশতঃ দরিদ্রগণকে বিংশতি কোটি স্থবর্ণ দান করিয়াছিলেন। ৫।

তখন হইতেই শিশু শ্রোণকোটিবিংশ নামে খ্যাত হইয়াছিল। স্কৃতধারা বিভব যেরূপ ভূষিত হয় তদ্ধপ ঐ শিশুদারা বংশ ভূষিত হইয়াছিল। ৬। শিশুদ্ধী ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও বিজ্ঞ্যাপ্রাপ্ত হইয়া নিজে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করায় পিতার স্থুখ ও বিশ্রাম সম্পাদন করিয়াছিল। ৭।

একদা তিনি সূর্য্যমগুল হইতে অবতীর্ণ সূর্য্যের প্রভাপুঞ্জবৎ সমুজ্জ্বল নগরে সমাগত মৌদ্গল্যায়নকে বলিয়াছিলেন। ৮।

সূর্য্যসম প্রভাবান্ আপনি কে। আপনার প্রভায় দিগন্তর প্রকাশিত হইতেছে। আপনি কি দেবরাজ ইন্দ্র বা শশাঙ্ক কিম্বা ধনপতি কুবের। ৯।

মৌদ্গল্যায়ন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। আমি দেবতা নহি। আমি দেবরাজেরও বন্দনীয় ভগবান্ বুদ্ধের শিশ্ব। ১০।

তুমি বিশুদ্ধ সম্বগুণপ্রভাবে অনেক ভোগ্যবস্তু পাইয়াছ। অতএব মহামুনি ভগবানের প্রীতিকর স্বচ্ছ পিগুপাত প্রদান কর। ১১।

শ্রোণ জাতি অনুসারে সূর্য্যভক্ত হইলেও ভগবানের নাম শ্রবণ-গোচর হইবামাত্রেই তাঁহার রোমাঞ্চ উদ্গত হইয়াছিল। ১২।

যাহার যেরূপ পূর্বজন্মের বাসনাসুযায়ী স্বভাব থাকে, তাহা উদীরণমাত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৩।

শ্রোণকোটি ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত মনে ভগবানের জন্ম দেবভোগ্য বিংশতিটী স্থালী-ভোগ পাঠাইয়াছিলেন। ১৪।

ভগবান্ অনুগ্রহবৃদ্ধিবশতঃ ভক্তজনের প্রেরিত সেই সমস্ত স্থালী-ভোগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫।

ইত্যবসরে রাজা বিশ্বিসার ভক্তিপূর্বক রাজোচিত স্থালীভোগ গ্রহণ করিয়া স্বয়ং তথায় আসিয়াছিলেন । ১৬।

বিশ্বিসার তথায় শ্রোণকর্তৃক প্রেষিত ভোগের সদৃগদ্ধ আত্রাণ করিয়া দেবরাজ-প্রেষিত দিব্যভোগ মনে করিয়াছিলেন। ১৭।

তিনি ভগবৎপ্রদন্ত পাত্রশেষ ভক্ষণ করিয়া এবং শ্রোণকর্তৃক প্রেষিত্ব ভোগের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যস্ত বিশ্বিত হইয়াছিলেন। ১৮। অতঃপর রাজা বিশ্বিসার ভগবান্কে প্রণাম করিয়া নিজ রাজ-ধানীতে আগমন পূর্বক তদীয় দিব্য সম্পদের বিষয় চিন্তা করিয়া-ছিলেন। ১৯।

তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, নিজে গিয়াই মহাযশাঃ শ্রোণের সহিত দেখা করা উচিত। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সচিবগণকে যাত্রার উদ্যোগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ২০।

নীতিজ্ঞ রাজা পোতল বিশ্বিসারকে স্বয়ং আগমনোন্তত জানিতে পারিয়া নিজপুত্র শোণকোটিকে একান্তে বলিয়াছিলেন। ২১।

হে পুত্র ! বর্ণাশ্রমগুরু রাজা বিশ্বিসার স্বয়ং তোমার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। তোমার এরূপ উৎকর্ষ সদোষ বলিয়া বোধ হইতেছে। ২২।

রাজগণ পক্ষপাত করিতে উছাত হইয়াছেন্ এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা গুণচ্যুত বাণের স্থায় মবিলম্বে লক্ষ্যভূত জনকে আঘাত করেন্। ২৩।

অতিশয় উন্নত হইলে ভৃত্যগণও তাহাকে বিদেষ করে। অভিমান-সার রাজগণের ত বিদ্বেষপাত্র হইবেই তাহা বলা বাহুল্য। ২৪।

রূপ, বয়স, সোভাগ্য, প্রভাব, বিভব ও বিছানিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে লোকে নিজপুত্রেরও উৎকর্ষ সহু করে না। ২৫।

হে পুত্র ! লোকমাত্রেই যখন বিদ্নেষময় তখন নিজের কিছু গুণ থাকিলে উহা আচ্ছাদন করিয়া রাথাই উচিত। তাহা হইলে কোন বিপদ হয় না। পদ্ম নিজগুণ (অন্তঃস্থসূত্র) আচ্ছাদিত রাখিয়াছে বলিয়া তীক্ষক্রচি সূর্য্যেরও প্রিয় হইয়াছে। ২৬।

উদ্ধৃত লোক কাহার না দ্বেয় হয় এবং প্রণক কাহার না প্রিয় হয়। বায় স্তব্ধ বৃক্ষকে উৎপাটিত করে, কিন্তু নম্রবৃক্ষকে রক্ষা করে। ২৭। রাজা বিশ্বিসার যদিও স্বয়ং আসিবেন, কিন্তু তোমারই সেখানে গিয়া দেখা করা উচিত। এ বিষয়ে তোমার দর্পজনিত মোহ হইলে উহা মঙ্গলজনক হইবে না। ২৮।

অতএব তুমি স্বয়ং গিয়া নমস্য রাজাকে প্রণাম কর। এবং নক্ষত্ররাশিসদৃশ এই হারটী উপহার প্রদান কর। ২৯।

শ্রোণকোটি পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া নৌকারোহণে রাজা বিশ্বিসারের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ৩০।

তিনি বিশ্বিসারের রাজধানীতে আসিয়া ও রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক লক্ষ্মীর হর্ষহাসম্বরূপ সেই হারটী প্রদান করিয়াছিলেন। ৩১।

রাজা বিশ্বিসার হেমরোমে অঙ্কিতচরণ শ্রোণকোটিকে স্বয়ং সমাগত দেখিয়া বিস্ময়বশতঃ স্লিগ্ধনয়নে বলিয়াছিলেন। ৩২।

অহো তুমি কি পুণ্যবান্ ও সন্ত্বসম্পন্ন। তোমার দর্শনমাত্রেই আমার মনোবৃত্তি প্রসন্ন হইতেছে। ৩৩।

ঐশ্বর্যা গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ। স্থ্য ঐশ্বর্যা হইতেও উত্তম। আরোগ্য সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সাধুসঙ্গ আরোগ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৩৪।

হে সাধো ! তুমি কি বেণুকাননবাসী ভগবান্কে দেখিয়াছ। আমার মতে তাঁহার পাদপদ্মযুগল তোমার দেখা উচিত। ৩৫।

অমুরক্ত রাজা বিশ্বিসার সৌজন্যবশতঃ এই কথা বলিলে শ্রোণকোটিবিংশও প্রণয়সহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ৩৬।

হে দেবদেব ! আপনার এই অতুলনীয় ও কল্যাণকর প্রসাদ লাভ করায় অধুনা আমার ভগবদ্দর্শনে যোগ্যতা হইয়াছে। ৩৭।

শ্রোণকোটি এই কথা বলিলে মর্য্যাদাভিজ্ঞ রাজা বিশ্বিসার ভগ-বানের সহিত দেখা করিবার জন্ম তাঁহার সহিত পদত্রজেই গমন করিয়াছিলেন। ৩৮। শ্রোণের জন্মদিন হইতেই কখনও পৃথিবীতে পাদস্পর্শ হয় নাই। এ জন্ম ভৃত্যগণ প্রস্থানমার্গ মহামূল্য বস্ত্রদারা আচ্ছাদন করিয়াছিল। ৩৯। শ্রোণকোটি ভগবানের প্রতি ভক্তি ও বিনয়বশতঃ এবং রাজার গৌরবের জন্ম যেন লজ্জিত হইয়া ভৃত্যগণকে আচ্ছাদন করিতে নিষেধ করিযাছিলেন। ৪০

তিনি বস্ত্রাচ্ছাদন বারণ করিলে পর পৃথিবী স্বয়ং দিবাবস্ত্র স্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। পুণ্যবান্গণের সম্পদ বিনা প্রযক্তে সাধিত হয়। ৪১।

শ্রোণকোটি দিব্যবস্ত্র অপস্থত করিয়া ভূমিতে পদক্ষেপ করিলে শৈল, বন ও সাগ্রস্থ সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়াছিল। ৪২।

তৎপরে তিনি রাজার সহিত জিনাশ্রামে গমন করিয়া ভগ-বান্কে বিলোকনপূর্ণকে তাঁহার পাদবন্দনা করিয়াছিলেন। ৪৩।

ভগবান্ সম্মুখোপবিষ্ট ও আলোকনামৃতলাভে হৃষ্ট শ্রোণ-কোটিকে শান্তি ও বিবেকদারা অভিষেচন করিয়াছিলেন। ৪৪।

ভগবান্ তাঁহার আশয়, অনুশয়, ধাতু ও প্রকৃতি বিচার করিয়া সত্যদর্শনোদ্দেশে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। ৪৫।

ভগবানের ধর্মোপদেশে স্রোভঃপ্রাপ্তিপদপ্রাপ্ত শ্রোণকোটির বিংশতিশৃঙ্গসমন্বিত সৎকায়দৃষ্টি অর্থাৎ দেহাত্মজ্ঞানরূপ শৈল জ্ঞানরূপ বজুদারা নির্ভিন্ন হইয়াছিল। ৪৬।

তৎপরে সহসা শ্রোণকোটির সম্মুখে প্রবজ্ঞা স্বয়ং উপস্থিত হইলে রাজা বিশ্বিসার বিশ্মিত হইয়া ভগবান্কে প্রণামপূর্বক চলিয়া গেলেন। ৪৭।

শ্রোণকোটি কঠোরভাবে ব্রত্চর্য্যা করিলেও বাসনাবশেষের সংস্কারবশতঃ একদা তাঁহার বন্ধুগণ ও স্থভোগের কথা শ্মরণ হইয়া-ছিল। ৪৮। ভগবান্ স্থেম্মৃতিবশতঃ লজ্জিত শ্রোণকোটিকে আহ্বান করিয়া হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন যে তুমি সংলীনচেতাঃ হইলেও তোমার এরূপ স্থুবিস্তা হইল কেন। ৪৯।

বাণার তন্ত্রী বিশ্লিষ্ট বা অত্যস্ত কৃষ্ট হইলে উহা বিশ্বর হয়, কিন্তু সমান হইলেই মধুরস্বর হয়। অতএব সাম্য আশ্রয় করা উচিত। ৫০।

ভগবানের এইরূপ আদেশে শ্রোণকোটি সর্ববপ্রাণীতে সাম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং অমুতাপবর্জিত হইয়া বিমলজ্ঞান লাভ করিয়া-ছিলেন। ৫১।

শ্রোণকোটির এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ দেখিয়া অত্যস্ত বিস্মিত ভিক্সুগণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন। ৫২।

শ্রোণের জন্মান্তরার্জিত পুণ্যকর্ম্মের কথা শ্রাবণ কর। পুণ্যহীন জনের কখনই অদ্ভূত সম্পদ লাভ হয় না। ৫৩।

পুরাকালে ভগবান্ সম্যক্সংবুদ্ধ বিপশ্চীনামক স্থগত পরিক্রেমণ-চছলে বন্ধুমতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। ৫৪।

তত্রতা পুণ্যবান্ জনগণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তিনিও অমুচরগণসহ বারক্রেমে তাহাদের গৃছে গিয়াছিলেন। ৫৫।

তৎপরে ইন্দ্রসোম-নামক একটা দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান বারপ্রাপ্ত হইয়া যত্ন সহকারে তাঁহার যোগ্য ভোজন আয়োজন করিয়াছিলেন। ৫৬।

তিনি মহাপ্রয়ত্তে বস্ত্রদারা পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়া বিনীতভাবে ভক্তিদারা পবিত্রিত ভোজ্য তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। ৫৭।

সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণই ভোগে প্রণিধান করায় এখন মহাধনবান্ ও স্থবর্ণ-রোমাঙ্কিতচরণ দেবতুল্য শ্রোণকোটিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৫৮। ইনি কথনও বস্তারহিত ভূমি স্পর্শ করেন নাই, এজনাই ইহাঁর চরণস্পর্শে পৃথিবীর কম্প হইয়াছিল। ৫৯।

ভিক্ষুগণ প্রণিহিতচিত্তে ভগবানের এইরূপ স্থাবৎ শুদ্র দশন-ময়ুখের ন্যায় স্বভাবের উদ্মেষক বাক্য প্রবণ করিয়া স্থির কুশল লাভের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। ৬০।

## অফাবিংশ পল্লবঃ।

#### ধনপালাবদান।

दोर्ज नादःसहिवशालखलापकारैः
नैवाशये विकतिरम्ति सहाशयानाम्
व्यासोक्वणवितिभदाकुलितोऽपि सिन्धः
नैवोत्ससर्ज द्वदयादस्तस्वभावम् । १ ।

দৌর্জন্যবশতঃ তুঃসহ ও বিপুল খলজনের অপকারদ্বারা মহামনাঃ জনগণের অস্তরে কোনই বিকার হয় না। ক্ষীরসাগর বাস্ত্রকিবেষ্টিত মন্দর পর্ববভদ্বারা আলোড়িত হইলেও নিজ হৃদয় হইতে অমৃতস্বভাব ভাগে করেন নাই (অর্থাৎ তাহাতেও অমৃত দান ক্রিয়াছেন)। ১।

পুরাকালে ভগবান্ বুদ্ধ যখন রাজগৃহনগরের বেণুকাননমধ্যবর্তী কলন্দকনিবাসনামক বিহারে বিহার করিতেছিলেন। সেই সময়ে বিশ্বিসার-পুত্র রাজা অজাতশক্র নিজ নিস্তিংশদ্বার। শক্রগণকে বিক্রাসিত করিয়াছিলেন। ২, ৩।

শাক্যবংশীয় দেবদত্ত তাঁহার স্থকৎ ছিলেন। দেবদত্তের ক্ষুদ্র-মন্ত্রণায় তিনি বেতালের ন্যায় উৎকটস্বভাব হইয়াছিলেন। ৪।

একদিন দেবদত্ত স্থােপবিষ্ট রাজাকে বলিয়াছিলেন। হে রাজন্! আমি যে উদ্দেশ্যে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি তাহা এখনও সফল হয় নাই। ৫।

পরস্পারের মনোরথ রক্ষা করাই মিত্রশব্দের অর্থ। মিত্রগণের মধ্যে কোনরূপ মিথ্যাচার নাই। মিত্রের নিকট স্বাধীনতা ও পরাধীনতা উভয়ই সুথকর। ৬। এই যে শাক্যবংশীয় শ্রামণটী স্থথে বেণুবনমধ্যে বাস করিতেছে। উহাকে হত্যা করিয়া আমি দেববন্দিত তদীয় পদ পাইতে ইচ্ছা করি। ৭।

যে মিত্র দ্বারা শক্রক্ষয় করা যায় না। যশোলাভ করা যায় না এবং মান বৃদ্ধি হয় না এরূপ মিত্রের আবশ্যক কি।৮।

অতএব, এই নগরবাসী মহাধন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। কল্য প্রাতে ঐ দান্তিক শ্রমণ ভিক্ষুগণসহ পুরমধ্যে আসিবে। রাজমার্গে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার সম্মুখে ক্রোধান্ধ ধনপাল-নামক হিংস্রে হস্তীকে ছাডিয়া দিতে অনুমতি কর। ৯. ১০।

দেবদত্ত এইকথা বলিলে মিত্রবৎসল রাজা বুদ্ধের প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া কিছই উত্তর দিলেন না এবং অধোমুখ হইয়া রহিলেন। ১১।

রাজার সৌহার্দ্দলাভে তুর্দান্ত দেবদত্ত তথা হইতে নির্গত হইয়া
মহামাত্রকে পারিতোধিক স্বরূপ নিজ হারটা প্রদান পূর্বক বলিয়াছিল
যে প্রাতঃকালে ভিক্ষুগণবেস্থিত একটা শ্রামণ পুরমধ্যে আসিবে।
তুমি তাহার সম্মুখে ক্ষিপ্তহস্তীটা চালনা করিবে। রাজা এই কথা
বলিয়াছেন। ১২, ১৩।

মহামাত্র দেবদন্তের বাক্য শ্রাবণ করিয়া "তথাস্ত্র" এই কথা বলিয়াছিল। মূর্থগণ মেষদলের ন্যায় প্রায়ই গতামুগতিক হইয়া থাকে। ১৪।

সর্ববজ্ঞ ভগবান্ পাপমতিদিগের সেইরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াও পঞ্চশত ভিক্ষুগণসহ প্রাভঃকালে তথায় আসিয়াছিলেন। ১৫। অভঃপর হস্তিপককর্ত্তক চালিত ক্রোধান্ধ হিংস্রহস্তী শুগুদ্বারা

মহাবুক্ষ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। ১৬।

হস্তীটী পরিচয় বা তীক্ষ অঙ্কুশেরও আয়ত্ত ছিল না। সে খলস্বভাব বিদ্বানের ন্যায় বিদ্বেষপরায়ণ ও মদদ্বারা মলিনীকৃত ছিল। ১৭। ত্বুষ্ট প্রভু যেরূপ কর্ণচাপল অর্থাৎ পরের কুমন্ত্রণায় সেবাসক্ত ভূত্যগণের প্রাণ নাশ করে, তদ্ধপ হস্তীটী কর্ণচাপল অর্থাৎ কাণের ঝাপটায় নিজকপোলস্থিত ভূঙ্গগণের প্রাণনাশ করিতেছিল। ১৮।

বৃক্ষগণের উৎপাটনকারী, মন্দরপর্ব্বতোপম সেই হস্তীটী বিদ্রুত হইলে সহসা জনগণের মধ্যে হাহাকার শব্দ হইয়াছিল। ১৯।

ঐ হস্তীর কর্ণচালনায় সমুদগত বায়ুদ্বারা উড্ডীন সিন্দূরচূর্ণে পরিপূর্ণ রাজমার্গ ভীত বধুগণের পরিচ্যুত রক্তবন্দ্রে সংচ্ছাদিতবৎ পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। এবং উহার উদ্দণ্ড শুণ্ডের প্রচণ্ডশব্দে ভয়-বিহবল দিথধুগণের বিলোল অলকের ন্যায় পরিদৃশ্যমান ভ্রমরগণের ক্রারের সহিত মহাসংভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। ২০।

লোকগণ নগরের প্রমথনে ব্যথিত ও কোলাহলাকুল হইলে প্রমন্ত-বৃদ্ধি দেবদত্ত মহাপ্রাসাদে আরোহণ করিয়াছিল। ২১।

দেবদত্ত হস্তীকর্ত্তক ভগবানের নিগ্রহ দেখিবার জন্য অত্যস্ত উৎস্থক হইয়াছিল। মাতঙ্গ গুণসম্পন্ন মহাবক্ষের উন্মূলনেই তুষ্ট হয়। ২২।

ভিক্ষুগণ সকলেই গজভয়ে বিক্রত হইলে কেবলমাত্র ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের নিকট বিদ্যমান ছিলেন। ২৩

তথন ভগবানের কর হইতে পাঁচটী সিংহ নির্গত হইয়াছিল।
তাহাদের ভীষণ জটাভার যেন ভগবানের নখাংশুদ্বারাই রচিত হইয়াছিল। ২৪।

হস্তী দর্পরূপ অপস্মারের নাশক সিংহের গন্ধ আদ্রাণ করিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগপূর্বক সহসা পরাগ্মুখ হইয়াছিল। ২৫।

দর্পহীনতাপ্রাপ্ত হস্তী অতিবেগে ধাবিত হইয়া দশ দিক্ অগ্নি-বেষ্টিতবং বিলোকন করিয়াছিল। ২৬।

ঐ হস্তী ত্রিজগৎ প্রজ্বলিত বহ্নিজালে ব্যাপ্ত দেখিয়া ভগবানের শীতল পাদপদ্মসমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। ২৭। হস্তীটী নিজ দেহ সঙ্কুচিত করায় সোম্যুর্ন্ত হইয়াছিল। তাহার মনে চিন্তার উদ্রেক হওয়ায় মুখকান্তি হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাব্যয়সাধ্য উৎসবকালে লোভান্ধ ব্যক্তি যেরপ দীর্ঘনিশাস ত্যাগ করে তদ্রপ হস্তীটীও দীর্ঘনিংশাস ত্যাগ করিতেছিল। পরিতাপবশতঃ তাহার গতি স্থালিত হইয়াছিল। তদীয় গণ্ড হইতে মদধারা বিহীন হওয়ায় মধুপগণ কোলাহল করিতেছিল। এবং শুগুটী নিম্নমুখ করায় যেন উহা ভারবৎ বোধ হইতেছিল। ২৮।

কারুণ্যসাগর শাস্তা ভীত ও পাদমূলে সমাগত হস্তীকে চক্র ও স্বস্তিক চিহ্নাঙ্কিত নিজ করদ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন। ২৯।

ভগবান্ জিন তদীয় কুস্তে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া তাহাকে বলিয়া-ছিলেন। পুত্র! তুমি নিজ কশ্মদোষে এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছ। ৩০।

তোমার এই মাংসময় পর্বতাকার দেহ বিবেকরূপ আলোকের আচ্ছাদক জলদস্বরূপ এবং মোহময় ভারস্বরূপ। ইহা তোমার পাপবশতঃ উপস্থিত হইয়াছে। ৩১।

করুণাময় ভগবান্ এই কথা বলিলে ভাত গজ আশাসপ্রাপ্ত হইয়া আলানে লীন ও নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩২।

দেবদত্তের সংকল্প ও মহোৎকট গজ উভয়ই ভগ্ন হইলে জনগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নির্বিদ্ধে হর্ম করিতে লাগিল। ৩৩।

তৎপরে ভগবান ভিক্ষুগণসহ গৃহপতির গৃহে ভোজা প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ বাসস্থান বেণু কাননে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ৩৪।

গজেন্দ্রও জিনের চরণপদ্মের নিকট আগমন করিয়া এবং শুওদ্বারা তদীয় চরণ স্পর্শ করিয়া হস্তিদেহ ত্যাগ করিয়াছিল। ৩৫।

সেই হস্তী সহসা চতুর্ম হারাজিক নামক দেবগণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বিশদকান্তিসম্পন্ন হইয়া ভগবান্কে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিল।

সে প্রদীপ্ত মণিকুগুলে শোভিত হইয়া নিজাশ্রমস্থিত ভগবানের নিকট আগমনপূর্ববক সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী ভগবান্কে প্রণাম করিয়া-ছিল। ৩৭।

তাহার কেয়ূর ও মুকুটের প্রভায় পিঞ্জরিত মেঘরাজি যেন ইক্রধমুর্ব্যাপ্তবৎ বিরাজিত হইয়াছিল। ৩৮।

সে ক্ষীণপাপ হইয়া বিনয়সহকারে শাস্তার সম্মুখে উপবেশন করিয়া এবং সত্বশুভ্র দিব্যপুষ্প বিকীরণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়া-ছিল। ৩৯।

ভগবন্! আপনার পাদপদ্মস্পর্শে আমার তর্দ্দশা, তুঃখ ও সন্তাপ দূর হইয়াছে, এখন আমি সস্তোষশালী হইয়াছি। ৪০।

ভগবন্! আপনার স্থধাবর্ষণকারিণী ও স্লিগ্ধমধুরা দৃষ্টি শান্তিগুণে শ্লাঘ্যা ও বিপদরূপ বিষদোষের প্রশমনকারিণী। আপনার দৃষ্টিস্পর্শে পশুও প্রথর বিকারসমূহ পরিত্যাগ করিয়া এবং মোহহীন হইয়া অন্তরে শান্তি অমুভব করে। ৪১।

সে এই কথা বলিলে ভগবান্ তাহার ভবশান্তির জন্ম সত্য-দর্শনদারা সংশুদ্ধা ধর্মদেশনা অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশ বিধান করিয়া-ছিলেন। ৪২।

সে নিজ মুকুটস্থিত মুক্তানিকরের কিরণে শুল্রবর্ণ মস্তকদ্বারা বেন সংসারভ্রমণকে উপহাস করিয়া শাস্তার চরণপ্রাস্তে প্রণামার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। ৪৩।

অতঃপর সে মুখচন্দ্রের আলোকে নভস্তল আলোকিত করিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেল। ভগবান্ ভিক্ষুগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার পূর্বব বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ৪৪।

এই ব্যক্তি পূর্ববকল্পে কাশ্যপ নামক শাস্তার শাসনে প্রব্রজিত হুইয়াও শিক্ষাপদে হতাদর হুইয়াছিল। ৪৫। সেই অনাদরবশতঃ কুঞ্জরতাপ্রাপ্তি ও সঞ্জসেবাবশতঃ ভোগলাভ এবং সতাদর্শনবলে অন্তে আমার শাসন লাভ হইয়াছে। ৪৬।

চৈত্যসম্পন্ন কোন প্রাণীরই পূর্বজন্মবিহিত ক**র্ম্মসম্বন্ধ, ভক্তি** বা ভোগ দ্বারা নিবর্ত্তি হয় না । ৪৭।

সেই ঘোর বিপদ্কালে সমস্ত ভিক্ষুগণই আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কেবল আনন্দ ত্যাগ করে নাই তাহার কারণ শুন। ৪৮।

পুরাকালে শশাঙ্কশীতনামক সরোবরে পূর্ণমুখ ও স্থানামে ছুইটা ক্রচিরাকার হংসসহোদর বাস করিত। ৪৯।

একদা পূর্ণমুখ বারাণসাঁ নগরীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের ব্রহ্মবতীনামে রমণীয় পুষ্করিণীতে গমন করিয়াছিল। ৫০:

সে তথায় বিলোল পদোর কিপ্তলে পিঞ্জরিত হইয়া পঞ্চশত হংসসহ সরোজিনীতে বিহার করিতেছিল। ৫১।

পূর্ণমুখ পূর্ববপুণাফলে উজ্জ্ল রূপসম্পন্ন ছিল, এ**জন্ম জনগণ** নিজকার্যা ত্যাগ করিয়াও নিশ্চলন্মনে ভাষাকে বিলোকন করিত। ৫২।

রাজা সরোবরস্থিত হংসের কথা শুনিয়া তাহার দর্শনের জন্ম উৎস্থক হইয়াছিলেন এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্ম নিপুণ জালজীবিগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৫৩।

নলিনীর লীলাস্মিতবং শুদ্রবর্গ সেই হংস গৃহাত হইলে অস্থান্ত পঞ্চশতসংখ্যক হংসগণ তাহাকে তাগে করিয়া বেগে পলায়ন করিয়া-ছিল। ৫৪।

কেবল একটী হংস সৌজন্যবশতঃ বন্ধ ন। হইয়াও দৃঢ়বন্ধের স্থায় তাহার প্রেমপাশে বন্ধ হইয়াও তাহার জন্ম বাথিত হইয়া তথায় বর্তুমান ছিল। ৫৫। তৎপরে রাজা জালিকগণ কর্তৃক আনীত সেই রাজহংস ও স্নেহবদ্ধ দ্বিতীয় হংসকে বিম্ময়সহকারে বিলোকন করিয়াছিলেন। ৫৬।

আমিই সেই পূর্ণমুখ নামে হংস ছিলাম। আনন্দ আমার অমুগ ছিলেন। এবং সেই পঞ্চশত হংসই অদ্য ভিক্সুরূপে উৎপন্ন হইয়া আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ৫৭।

পূর্বকালে বারাণসাঁতে তুট্টিনামে এক রাজা ছিলেন। জনগণ তদীয় যশঃ নিজমনঃপট্টে লিখিত করিয়া রাখিতেন। ৫৮।

সহস্রজনের সহিত যোদ্ধা, মহাবল করদগুনামে একজন বিখ্যাত দাক্ষিণাত্য বীর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তিনিই সংগ্রামে অগ্রে যাইতেন। ৫৯।

একদা ঘোর সমর উপস্থিত হইলে পঞ্চাত অমাত্য রাজাকে ত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু করদন্ডী তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। ৬০।

আমিই সেই রাজা চুট্টি ছিলাম। এই ভিক্ষুগণ পঞ্চশত সচিবরূপী ছিল। সেই করদণ্ডাই এখন আনন্দরূপে উৎপন্ন হইয়া আমাকে ত্যাগ করে নাই। ৬১।

অন্য জন্মেও আমি এক সিংহ ছিলাম এবং একমাসকাল কৃপমধ্যে পতিত হইয়াছিলাম। আমার ভৃত্য শৃগালগণ আমাকে উপেক্ষা করিয়াছিল। তাহারাই এই সকল ভিক্কুরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। ৬২।

একটী মাত্র জমুক দীর্ঘকাল নথদারা খনন করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল। সেই জমুকই আমার অমুগ আনন্দ। ৬৩।

পুরাকালে একটা মৃগযূথপতি কূটপাশে নিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার অনুচরগণ লুব্ধক আগমন করিলে পলায়ন করিয়াছিল। ৬৪।

তাহার অমুরক্তা মৃগী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সে তাহার প্রীতি-শৃষ্থলে বন্ধ হইয়া নিস্পন্দভাবে নয়নজল পরিত্যাগ করিতেছিল। ৬৫। অতঃপর মৃগী সমাগত লুব্ধককে মৃগবধে উদ্যত দেখিয়া বলিয়া-ছিল যে, অগ্রে বাণদারা আমার জীবন হরণ কর। ৬৬।

লুব্ধক হরিণীর এইরূপ স্পেষ্টবাক্য শ্রাবণ করিয়া ও তদীয় স্নেহ বিলোকন করিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়াছিল এবং প্রীতিসহকারে হরিণ ও হরিণী উভয়কেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। ৬৭।

আমিই সেই মৃগ্যুথপতি ছিলাম। এবং আনন্দ সেই কুরঙ্গিকা ছিলেন। এই সেই পূর্ববিশ্রীতির সম্বন্ধ আমাদের বরাবর সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। ৬৮।

ভিক্ষুগণ সকলেই ভগবান্ স্থগতের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় মধোবদন হইয়াছিলেন। এবং মানন্দপূর্ণ ও প্রভাবিমণ্ডিত স্মানন্দের মুখারবিন্দ সম্পৃহভাবে বিলোকন করিয়াছিলেন। ৬৯।

## ঊনতিংশ পল্লবঃ।

#### কাশাসক্ষরাবদান।

## जयित स सत्त्वविशेषः सत्त्वतां सर्ज्ञसत्त्रस्व हतु । देहदलनेऽपि शमयित कोपाग्नि शान्ति मुर्च र्यः ॥ १॥

সর্বপ্রাণীর স্থাংর কারণভূত সন্ধ্রশালিগণের সেই অপুনর সন্ধর্ণণ জয়যুক্ত হউক। যাহা দেহ দলন হইলেও কোপাগ্নিকে প্রশাস্ত করিয়া শান্তিকেই প্রধান করে। ১!

ভগবান যখন সম্মুখব বী ভিক্ন কৌণ্ডিনাকে ধর্মোপদেশ করিতে-ছিলেন, তখন প্রসঙ্গক্ষমে ভিক্নগণ জিজাস। করাই ভগবান্ বলিয়াছিলেন । ২।

বারাণসাতে রাজা ব্রহ্মনতের কাশীস্তব্দর ও কালস্কান্থে তুইটা পুত্র ছিল। যৌবরাজনপ্রাপ্তির যোগা কৃমার কাশীস্তব্দর রাজনের ধর্মা ও অধর্মায় বিবেচনা করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন্ । ১, ৪।

যৌবন ক্ষণস্থায়। জাবন তর্পের নায় চঞ্চল। রাজা স্বপ্রদৃষ্ট বিবাহোৎসবের নায়। এ সমস্ট মোহমূলক। এ সকলে আমার মতি নাই । ৫।

রাগ ও প্রলাপেবত্ল, মায়া ও মোহময় এবং বেশারে কোদনের ন্যায় নিঃসার এই সংসারমধ্যে কিছুই সত্যতা নাই। একনা নিস্পাপ জনগণ প্রক্রানারা অগার হইতে অন্যাধিক হয়েন। খডগচালনা-র্তিতে সংসক্ত বিভৃতির প্রয়োজন কি ? । ৬, ৭।

বিবেক দার। বিমলাশয় রাজপুত্র এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং অরণ্যসমনে উৎস্থক হইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন ।৮। তে রাজন্! এই সকল সংখ্যাসন্ত আমার উপযুক্ত নতে। অতএব যৌবর জ্যাতিষেকের যে আয়োজন করিয়াছেন তাতা নিবারণ করুন । ১।

হে পিতঃ ! কোণ্লিলার। সভ্পতা ও বন্ধতায় এবং আয়াসের জননী এই সমস্থাক অফিশ্ব অভিযাহ নতে । ১০।

ক্রেতর অচেরণবতল এই রাজসম্পদ্ প্রজালত শাশানাগ্রির শিখার নাার কাহার না উদ্হেগ সম্পাদন করে। ১১।

বাজচ্ছতে সংখ্যাদিত ও চামরবায়গার লোলভাবপ্রাপ্ত রাজগণ গর্বের মত হইয়া পাতকরূপ গরে পতিত হয় । ১২।

কোমল ভোগ ও কেমল বস্ত্র অভাসে কবিয়া কোমল ভাবপ্রাপ্ত রাজগণের দেকে প্রান্তকালে বজুবং কঠোর কেশ নিপতিত হয়। ১৩।

চিন্তাৰণতঃ সতত সন্তপ্ত ও হাত্রত্যগ্য প্রলাপকারী, রাজ্যরূপ ছারে আক্রান্ত রাজগণের মেতে ও মুচ্চ। নিবন্তিত হয় না । ১৯।

সর্পাণ যেরপে বক্রগ্যো, বত্নভূষিত, ছিদ্রাহেষী ও পর্কিংসাপরায়ণ তক্রপ রাজগণ্ড বক্রসভাব, বড়োজল ও ছিদ্রদানী ইইয়া থাকেন, এবং অন্যকে বধ করাই ভাষাদের প্রধান কাষ্যা । ১৫।

লক্ষ্মী শত শত রাজবংশের উচ্ছিস্ট হইলেও রাজগণ তাঁহাকে অনন্যগামিনা বলিয়া মনে কবেন। এ জন্মই যেন রাজলক্ষ্ম! হার ও চামর চছলে হাসা করেন। ১৬।

লক্ষ্মী মোহমুগ্ধ অতাত রাজগণের কথা স্মরণ করিয়া বাজনচছলে উচ্ছ্বাস বাক্ত করেন এবং মৃক্তামালাচছলে অশ্রুধারা ত্যাগ করেন । ১৭।

অতএব আমি প্রজ্ঞাদার। জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়। সভোষরূপ শীতল ছায়ামণ্ডিত ও সন্তাপনাশক বনে গমন করিব । ১৮। সংসারপথের পাস্থ, অবিশ্রান্ত জনগণের পক্ষে এই বিনশ্বর দেহই বহন করা কঠিন। রাজ্যভারের কথা আর কি বলিব ।১৯।

রাজা পুত্রের এইরূপ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রব্রজ্যার কথ।
শুনিয়া চকিত ও ভীত হইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন । ২০।

পুত্র ! এই রাজবংশ ও মহৎ সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির জন্য একমাত্র তোমাতেই আমি আশা করি এবং আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি । ২১।

হে বৎস! এরপ সময়ে তুমি আমার সংকল্প ভঙ্গ করিও না তোমার এই কান্তিসম্পন্ন যৌবনকালে বনগমন উচিত নহে । ২২।

যাহারা সৎমন্ত্রণায় অভ্যাসবান, সাধুদর্শনে আসক্ত এবং সর্ববত্র জিতেন্দ্রিয় এরূপ রাজগণের রাজ্যরক্ষা করাই তপ্স্যা বলিয়া গণ্য হয় ।২৩।

পদ্ম নিজ স্থানে থাকিয়াও নিঃসঙ্গভাবে জলে অবস্থান করে এবং অশোকবৃক্ষ বনে থাকিলেও কামিনীগণের চরণাঘাত প্রাপ্ত হয় দেখা যায় । ২৪।

যথন গৃহস্থলভ ভোগদারা সাময়িক বিরক্তিভাব হয় তখনই ক্ষণ-কালের জন্ম বিষয়স্তথ পরিত্যাগ করিতে পারা যায় । ২৫।

লোকে স্তখ ও স্বন্ধনকে পরিতাগি করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হয় কিস্তু অভ্যস্তভোগের অভাবজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। ২৬।

গৃহে অক্রেশে ধর্মকথা শ্রেবণ করা যায় এবং স্মরণ করাও যায় কিস্তু বনে গেলে নিজেও শুক্ষ হয় এবং শ্রেবণ ও স্মরণ কার্য্যও শুক্ষ হয় ।২৭।

বনে বাস করিলে কুশাগ্রাদারা চরণ বিদ্ধ হইয়া সর্ববদাই ক্ষত থাকে এবং উহা হইতে অনবরত রক্তন্তাব হয়। পরলোকে ইহা অপেক্ষা অধিক কি ছঃখ হইবে । ২৮। তপস্বীরা অস্থিচর্মাবশেষ হইয়া ভোগিজনকে দেখিয়া **ঈ**র্ষা **করে** এবং প্রেতের ন্যায় সদাই পরদত্ত বস্তু আহার করে । ২৯।

হে পুত্র! বনে বাস করা ও ধূলিদারা দেহ আচ্ছাদন করা ছুই সমান। ব্রহ্মচর্য্যপালন করা সমুদ্রশোষণের ন্যায় ছুঃসাধ্য । ৩০।

বনমূখ প্রায়শঃই দাবাগ্নির ধূমরূপ বিকট জ্রকুটীঘারা ভীষণ। বনে যে সকল গুহা-গৃহ আছে তাহাও ককলাস ও পেচকাদির বাস-ছান। বনস্থলী সততই সিংহকর্তৃক হত ঘিরদগণের রক্তে লোহিত-বর্ণই থাকে। গৃহ তাগি করিয়া এরূপ বনস্থলীতে কাহার সস্তোষ, হইতে পারে । ৩১।

পূর্ণকাম ব্যক্তি সংযম ইচ্ছা করে। সংযমা ব্যক্তি শ্যামা নারীর রতি স্মরণ করে। ভোজনে তৃপ্তজন তাঁব্রতর ব্রত করিতে ইচ্ছা করে। ক্ষুধিতজন ভক্ষ্যদ্রব্য ইচ্ছা করে। একাকী জন লোকসমাগম ইচ্ছা করে। জনসমাগমে উদ্বিগ্ন জন বনে বাস করিতে চাহে। অনেকেই কোনরূপ অবমান প্রাপ্ত হইয়া গৃহত্যাগপূর্নক বনে গিয়াও পুনশ্চ গৃহাম্বেষণে তৎপর হয় দেখা যায় । ৩২।

হে পুত্র! আমাকে ভ্যাগ করিয়। ভোমার বনে যাওয়া উচিত হয় না। ভোমার শক্রগণের বনবাসে মনোরথ হউক । ৩৩।

মুক্তা-মালা-রূপ হাস্যশালিনী মানিনী রাজলক্ষ্মী হস্তব্যিত অসির ন্যায় পরিত্যক্ত হইলে পুন্ধবার আর আসে না । ৩৪।

কাশীস্থানর পিতাকত্ক এইরপ কথিত হইয়াও নিজ নিশ্চয় হইতে বিচলিত হন্ নাই। মহাত্মাগণের সকল্প বজু ও রত্নশিখার ন্যায় হয় । ৩৫।

জননীগণ, অমাত্যগণ ও পুরবাসী প্রধান জনগণকর্ত্ক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়াও তিনি তিন দিন মৌনী ও আহারবর্জ্জিত হইয়া-ছিলেন । ৩৬। তথন সচিবগণ রাজাকে বলিয়াছিলেন যে কুমার রাজ্যতোগীই হউন বা তপস্থা হউন বাচিয়া থাকুন। আমাদের আগ্রহ করা প্রয়োজন নাই। লোকমান্তেই প্রায়শঃ নিজেচ্ছার অনুবার্ডা হয় । ৩৭।

তৎপরে কাশীসুন্দর সাশ্রানয়ন রাজ্য ক্ষাব কথাঞ্চ অনুজ্ঞাত চইয়া পৌরজনের ছাত্রেন্দ কোন উত্তর মা দিয়াই তপোবনে গিয়াছিলেন । ৩৮।

তথায় তিনি বৈরাগাপরিপাকহেও মৈজকার: পরিজিত ও বিবেক-সমন্বিত স্বনপ্রাণীতে দয়: অবল্যন করিয়াছিলেন । ৩৯।

সেই বনে তাঁহার প্রভাবে সমস্ত বন্ধাসা জাবগণ জাতিগত শক্তেতারপে অনল তথ্য করায় ভাষাদের চিত্রতি শাঁতল সইয়া-ছিল । ৪০।

পুলিনদগণ হতিনীর্দে দয়সেক্ত হইন হবিশবধ হইতে নির্ভ হইয়ছিল। সিংহগণ হর্তার কুম্ব বিদান হইতে বির্ভ হইয়ছিল। কিরাত্রধগণ গজমুক্তাহার তাগে করিয়া এবং ময়ৢরপুচ্ছদারা স্বরাষ্ট্রের আবরণ এমন কি জয়নাবরণ প্রান্ত প্রিত্যাগ করিয়াছিল। ছাহাদের অধরকাত্তি উচ্ছ্বাস ও বেরাগবেশতঃ শুক্ষভাব প্রাপ্ত ইইয়াছিল । ৪১।

স্ক্রপ্রাণিতে ক্ষাবান্ কাশাস্ত্রকর সাগ্রবস্থ। পৃথিবাকে ত্যাগ ক্রিয়া ক্ষান্ত্রালী নামে বিশ্রুত হুইয়াছিলেন । ১২।

ইতাবসরে পৃথিবার হনজনক র.জ. রক্ষদত সর্গণত হুইলে প্রজা-গণের উদ্বেগকারী কলিভূ রাজ। হুইয়াছিলেন । ৪৩।

অতঃপর পুর্পোপরি উড়র । ভঙ্গরপ জানকে মলিনবদন ও মুনি-গণের সংযনবিদেশ বসন্ত দৃষ্টিগোচর হইল । ৮৪।

মদনের উন্নাদনাস্থারকপ এবং মানিনীগণের মাননাশকারো দুভ শ্বরূপ উদ্গত চূতলতার কান্তি সম্পিক ক্ষুরিত হইল । ৪৫। মলয়ানিল পার্শ্বব্রিনী লতাকর্ত্ক রক্তাশোকর্ক্ষের আলিঙ্গন দেখিয়া ঈর্য্যাবশতঃ তাহার পুষ্পগুলি হরণ করিতে লাগিল । ৪৬।

উদ্যানের যৌবনস্বরূপ সেই কোকিলমুখরিত বসন্তকাল উপগত হইলে রাজা বনদর্শনে কৌতুকী হইয়া অন্তঃপুরজনসহ বনে আসিয়া-ছিলেন। ৪৭।

তিনি নানাবর্ণের পক্ষী ও পুষ্পরাশিদার। রমণীয় বন দেখিতে দেখিতে ক্রমে তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৪৮।

তথায় তিনি অন্তঃপুরিকাগণসহ কমনীয় বনস্থলীতে ব**হুক্ষণ বিহার** করিয়া রতিশ্রমবশতঃ ক্ষণকাল নিদ্রাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৯।

অপূর্বব কুস্থমবৎ হাস্যশালিনী অন্তঃপুরিকাগণ সঞ্চারিণী লতার
ন্যায় মঞ্জরী চয়ন করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিল। ৫০।

এই সময়ে বিজনদেশপ্রিয় ক্ষান্তিবাদী মনোমধ্যে শান্তি চিন্তা করিয়া একান্তে নিশ্চলভাবে বর্তমান ছিলেন। ৫১।

অমন্দ আনন্দে বিভোর ও মনীষিগণের বন্দনীয় ক্ষান্তিবাদী কৃষ্ণ হইলেও নবোদিত শশীর ন্যায় পরম স্থন্দর ছিলেন। ৫২।

তাঁহার আকৃতি বিশাল ও মনোজ্ঞ ছিল এবং শুভসূচক রেখাবলী দারা শোভিত ছিল। তাঁহার রূপ অতি আশ্চর্য্য ছিল। কিছুই শৃশ্য ছিল না। ৫৩।

রাজকভাগণ চিত্তদর্পণের মার্জনস্বরূপ ক্ষান্তিবাদীকে দেখিয়া চিত্রলিখিতবৎ সেই স্থানেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ৫৪।

অতঃপর রাজা জাগরিত হইয়া সম্মুখে দয়িতাগণকে দেখিতে না পাওয়ায় বনে অম্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাহারা মুনিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ৫৫।

ভুজন্পবৎ কুটিল রাজা দয়িতাগণকে তদবস্থ দেখিয়া সর্ব্যাবিষে আকুল হইয়াছিলেন ও উৎকট বাক্যবিষ বর্ষণ করিয়াছিলেন। ৫৬। কে তুমি কৃত্রিম মুনিবেশ ধারণ করিয়া মুগ্ধহৃদয়া নারীগণকে হরণ করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি নারীগণকে প্রতারণা করিয়াছ । ৫৭।

পরস্ত্রীহরণে ধ্যান, তাহার বিল্পনিবারণে জপ এবং সরলাগণের আশাসপ্রদ তপসা। এই সকলই ধৃতদের পরম উপায় । ৫৮।

তুমি মিষ্টভাষী ধূত ও বন্ধলধারী। তোমার বাবহার বিষতকার ন্যায় মোহজনক ও আশ্চর্যাভূত। ৫৯।

ভূমি মুনির ভার বেশভূষা করিরাছ, কিন্তু ভোমার চরিত্র এরূপ গহিত। ভূমি সিদ্ধি সম্ভাবনা কর বা অভা কি ভোমার মনোভাব, ভাহা কে জানে। ৬০।

রাজা ক্রোধসহকারে এই কথা বলিলে ক্রোধহান ও মধুরা-শয় ক্ষান্তিবাদা নিবিকারচিত্তে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ৬১।

আমি ক্ষান্তিবাদানামক মুনি। আমাকে কোনরূপ সন্দেহ করিও না। এই সকল কান্তাগণ ও লতাগণমধ্যে আমার কোনও ভেদজ্ঞান নাই। ৬:।

রাজ। মুনির এইরূপ বাকা শ্রাবণ করিয়া বলিলেন যে, ভাল, এখনই তোমার ক্ষমাগুণ দেখিতেছি। এই বলিয়াই খড়্গদারা তাঁহার হস্তদ্য করন করিলেন । ৬৩।

মৎসরী রাজা মুনিকে হস্ততে দেও নির্বিকার ও ক্ষমাশীল দেখিয়া নিজ ক্রোধশান্তির জন্ম তাহার চরণদ্বয়ও ছেদন করিয়াছিলেন। ৬৪।

খলগণ কুৰু,রের স্থায় পথে অমঙ্গল সূচনা করে, জিহ্বাদারা দূষিত করে এবং অবশেষে পথিকের অঞ্চ কর্ত্তনও করে। ৬৫।

সরল জনগণ সরলরক্ষের স্থায় হাড়না করিলেও ক্ষমাশীল খাকেন, স্কন্ধচেছদন করিলেও কোন কথা কহেন না এবং তীব্রহাপেও শীহল থাকেন। ৬৬।

ক্ষান্তিৰাদী নিজ হস্ত-পদ কর্তিত হইলেও ক্ষমাগুণদারা মহতী ব্যথা এবং মন্মুও ক্ষোভ স্তব্ধ করিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন। ৬৭। ইনি যেরপে অনন্যকর্মা হইয়া আমার অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন, তক্রপ আমিও ইহার সংসারের বিষম ক্লেশ ছেদন করিব। ৬৮। রাজা কোপ ও মোহবশতঃ এইরূপে নিজ ভাতা মুনিকে অবজ্ঞা করিয়া পুরীতে গমন করিলে পৃথিবা উড্ডান ধ্লিচ্ছলে বেন শোকমান হইয়াছিল। ৬৯।

তৎপরে ক্ষান্তিদেবতা মুনির দুঃখ দর্শনে রাজার প্রতি কুপিত হইয়া তদীয় নগরে দুর্ভিক্ষ, মরক ও অনার্ত্তি বিপ্লব করিয়াছিলেন। ৭০।

রাজা নৈমিত্তিকগণের মুখে শুনিলেন যে, মুনির পরাভব করায় দেবতা ক্রুদ্ধ হওয়ায় এই সকল দোষ হইতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি মুনিকে প্রসন্ধ করিবার জন্য তপোবনে গিয়াছিলেন। ৭১।

রাজা অনুতাপ ও বিষাদবশতঃ মুনির পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়াও ক্ষমা করুন, এই কথা বলিয়া অচেতন হইয়াছিলেন। ৭২।

ক্ষান্তিবাদী বলিয়াছিলেন, ছে রাজন্! আমার কিছুমাত্র ক্রোধ হয় নাই। আমার কর্মাজলে এরপ হইয়াছে। ভবিতব্যতাই এইরূপ। ৭৩। ভবিতব্যতা স্বাধান। সে কাহাকেও গণ্য করেনা। ধৈর্যাঞ্জন, অর্থ, তপস্যা বা গৌরব, ভবিতব্যতা কিছুই মানেনা। ৭১।

প্রাণিগণ নিজ জন্মসলে বিপুলম্ল ও দৃঢ়বদ্ধ নিজকর্মারূপ বৃক্ষের কালপরিপাকে বিচিত্রভাবপ্রাপ্ত ও অন্তঃস্থিত নানাবাজসমন্বিত ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। ৭৫।

অতএব হে রাজন্! তোমাতে আমার কোনরূপ চিত্তবিকার নাই। দেখ, এই সত্যবলে আমার রুধির ক্ষীরতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ৭৬।

অঙ্গচ্ছেদেও যাদ আমার মন কলুষিত না হইয়া থাকে, তাহা হ**ইলে** এই সত্যবলে আমার অঙ্গ পূর্ববৎ সংশ্লিষ্ট হউক। ৭৭।

শুদ্ধবৃদ্ধি ক্ষান্তিবাদী এইরূপ তীব্রভাবে সত্যযাচনা করায় সহসা তাঁহার অঙ্গ পূর্ববিৎ সংশ্লিষ্ট ও স্বস্থ হইয়াছিল। ৭৮। তৎপরে রাজা মুকুট দারা তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি তপোবলে মহাপ্রভাববান্; অতএব আপনি কি ইচ্ছা করেন। ৭৯।

হে করুণানিধে! আমি মোহান্ধ ও পাপগর্ত্তে পতিত। পাপা-বসান হইলে আপনি পবিত্র হস্তাবলম্বন ছারা আমাকে উদ্ধার করিবেন।৮০।

মুনি রাজা কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! মগ্নগণের সন্তারণের জন্ম, বন্ধগণের মুক্তির জন্য, ভীতগণের আশ্বাসের জন্য এবং মোহান্ধগণের নির্ববাণের জন্য আমি অনুত্রা সম্যক্সংবোধির নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ৮১, ৮২।

যখন তুমি সেই অমুত্তর। সম্যক্সংবোধি লাভ করিবে, তখন আমি জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা তোমার মোহচ্ছেদ করিব। ৮৩।

মুনি রাজাকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্বক নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। রাজাও মনে মনে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে নগরীতে গেলেন। ৮৪।

আমিই সেই ক্ষান্তিবাদী মুনি ছিলাম এবং এই কৌণ্ডিন্য কালভূ ছিলেন। আমি ইহাকে সংম্যক্সংবোধি লাভ করাইয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ৮৫।

ভিক্ষুগণ ভগবানের মুখারবিন্দ হইতে নির্গত অধরস্থাসদৃশ এইরূপ প্রসন্ধ বাক্য শ্রাবণ করিয়া মধুপানে ভ্রমরগণের ন্যায় অনি-ব্রচনীয় আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন। ৮৬।

# ত্রিংশঃ পলবঃ।

### ञ्चर्गभार्य विमान ।

गाच्यः कोऽपि स सत्त्वसारसरतः सीजन्यपृख्यस्थितः निन्दाः कोऽपि स धर्ममार्गगमने विष्नः कतन्नः परम्। चित्रं यच्चरितं विचार्यः सुचिरं रोमाञ्चचचाचित-सुख्यं याति जनः सवाष्यनयनस्तद्दण्ने म्कताम्। १।

ষাঁহার আশ্চর্য্যভূত চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া বর্ণনা করিতে হইলে জনগণ রোমাঞ্চিত ও সজলনয়ন হইয়া সহসা মূকভাব প্রাপ্ত হয়, এতাদৃশ সন্থনিধি, সরল এবং সৌজন্যের পবিত্র বাসন্থান-স্বরূপ মহাত্মাই প্রশংসনীয়। যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মপথগমনে বিদ্বকারী হয়, এরূপ কৃতত্ম ব্যক্তিই অত্যন্ত নিন্দনীয়। ১।

পুরাকালে ভগবান্ দেবদত্তের কথাপ্রসঙ্গে ভিক্ষুগণকত্ত্বি জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ পূর্ববৃত্তাস্তসংশ্রিত কথা কহিয়াছিলেন। ২।

বারাণসীতে মহেন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইঁহার সম্পদ্ দেখিয়া অন্যান্য রাজগণ সকলেই লচ্জিত হইয়াছিলেন। ৩।

চন্দ্রপ্রভা নামে মহিষা দিব্যকীত্তির ন্যায় তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পতির প্রভাবে মহিষীর সকল স্বপ্রই সত্য হইত। ৪।

সেই সময়ে স্থবর্ণপার্শ্ব নামে একটী স্থবর্ণময় কান্তিশালী মৃগদল-পতি বনে বাস করিত। ইহার দৃষ্টিচ্ছটা নীলকান্তমণিদারা মধ্যে শোভিত মুক্তামালার ন্যায় কাননশ্রীর ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। ৫, ৬। ইহার শৃঙ্গ প্রবালময় ছিল এবং চশ্ম যেন বিচিত্র রত্নে সঞ্জিত ছিল। অধিক কি, ইহার কান্তি যেন আশ্চর্যাসাগরের একটী লহরী-স্বরূপ ছিল। ৭।

বোধিসন্থাবতার এই মুগটীর দেহ অত্যন্ত কমনীয় ছিল। সৌন্দর্য্যই সুকৃতরূপ চিত্রের পূর্ববলক্ষণ হইয়া থাকে। ৮।

দীর্ঘদৃষ্টি নামে একটা রদ্ধ বায়স ইহার মিত্র ছিল। এই বায়স লুব্ধকগণের মৃগাম্বেষণকালে দিক্ বিলোকন করিত। ৯।

ইহারা তুইজনে পরস্পর প্রীতিবশতঃ মিন্টালাপ দারা স্থথে বিজনে বাস করিত। পূর্ব্বপুণ্যবলে পশুপক্ষিগণেরও মন্তুষ্যের নাায় বাক্-শক্তি হয়। ১০।

একদা মৃগদলপতি জলাম্বেষণার্থে অন্যুচরগণের সহিত বেণুমালিনী নামক নদীর তটে গিয়াছিল। ১১।

তথায় তারস্বরে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া হরিণগণ ভয়বশতঃ গ্রীবা বক্র করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। ১২।

কিন্তু স্থ্বৰ্ণপাৰ্শ তখন কৃপাপাশে বন্ধ হইয়া ইযুবিন্ধবৎ নিশ্চল-ভাবে সেই স্থানেই বৰ্ত্তমান ছিলেন। ১৩।

দীর্ঘদৃষ্টি কাক স্থবর্ণপার্শকে তাহার উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর দেখিয়া বলিয়াছিল—স্থে ! তোমার এরূপ উন্নম ভাল নতে । ১৪।

খলগণ যখন তাহাদের বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখন পুষ্পবৎ কোমল হয় এবং কুতকার্য্য হইলে বজ্রবৎ কঠিন হয়। ইহারা নিজ দেহেরই স্থৃহদ্। উপকার স্বীকার করে না।১৫।

সরলম্বভাব হরিণ কাককর্তৃক এইরূপ নিবারিত হইয়াও কৃপা-বশতঃ নদীতে অবতার্ণ হইয়া বিপন্নকে উদ্ধার করিয়াছিল। ১৬।

হরিণ নিজ শৃঙ্গদারা অশক্ষিতভাবে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া-ছিল এবং সে যখন প্রণাম করিয়া যাইতেছিল, তখন তাহাকে বলিয়া- ছিল যে, সংখ ! আমি যে এখানে আছি, তাহা তুমি কাহাকেও বলিও না। চৰ্ম্মলুক লুককগণ আমার স্থবর্ণময় চর্ম্ম প্রার্থনা করে। ১৭, ১৮।

কুটিলক নামক সেই বিপন্ন জন মৃগকর্ত্ব এইরূপ কথিত হইয়া তাহাই হইবে, এই কথা বলিয়া মৃগকে প্রণতি ও স্তাতি করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ১৯।

এমন সময়ে মহিষা চন্দ্রপ্রভা রাত্রিকালে স্বপ্নে আসনস্থ ও সদ্ধর্ম-বাদী একটী মৃগ দেখিয়াছিলেন। ২০।

সত্যস্বপ্না মহিধা জাগরিত হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, রাজন্! অন্ত স্বপ্নে আমি একটী অন্তুত স্বর্ণহরিণ দেখিয়াছি। ২১।

মুগটী যেন রাক্তভয়ে চন্দ্রের ক্রোড় হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। আমি সেই মুগটীকে এখানে আনিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি। ২।

রাজা মহিষীকর্তৃক প্রণয় সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া মুগ গ্রহণের জন্য ব্যাধগণকে পাঠাইয়াছিলেন এবং পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ২৩।

তৎপরে ব্যাধগণ সমস্ত বন অশ্বেষণ করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং নিক্ষলভাবে আসায় সভয়ে রাজাকে নিবেদন করিয়াছিল, হে দেব! আমরা অবিশ্রাস্তভাবে এই পর্ববতপরিব্যাপ্ত সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু সেরূপ মুগ দেখিতে পাই নাই। ২৪, ২৫।

দেবী আশ্চর্য্যরচনায় আরুফলোচন হইয়া স্বপ্নে একটা রূপ সম্পাদন করিয়াছেন। সেরূপ স্থানরলোচন স্থবর্ণ মুগ কোথায়। ২৬। হে দেব! যদি সেরূপ মৃগদারা মনোবিনোদন করিতে হয়, তাহা হইলে নিপুণ শিল্পিগণ সেরূপ কাঞ্চনমূগ নিশ্মাণ করিয়া দিউন। ২৭।

রাজা এই কথা শুনিয়া মৃগ অম্বেষণকার্য্যে অধিকতর আগ্রহবান্ হইয়া বহুতর ধন পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ২৮। অতঃপর ব্যাধাপেক্ষাও লুরুবুদ্ধি কুটিলক রাজা বহু অর্থ প্রদান করিবেন শুনিয়া তথায় আসিয়া রাজাকে বলিয়াছিল। ২৯।

হে দেব! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি সেই মৃগটীকে দেখাইব। আমি বনমধ্যে সেই স্থবর্ণমূগটীকে দেখিয়াছি। ৩০।

রাজা এই কথা শুনিয়া হর্দে উৎফুল্ললোচন ইইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ভদ্র ! কোথায় সেই মৃগ আছে, দেখাও। ৩১।

রাজা সেই মৃগপথপ্রদর্শক কুটিলককে অগ্রে করিয়া সসৈয়ে নিজ স্বচ্ছ ছত্ররূপ চন্দ্রদারা শোভিত পর্বতের ন্যায় যাত্রা করিয়া-ছিলেন। ৩২।

অনস্তর তরুশিখরস্থিত সেই দীর্ঘদৃষ্টিনামক কাক দেখিতে পাইল বে, হস্তী ও অশ্বসমূহের পাদোথিত রেণুদারা বনস্থল আচহন্ত হইয়াছে। ৩৩।

তখন কাক মৃগযুথপতির নিকট আসিয়া বলিল যে, পূর্বের আমি হিতকথা বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা শুন নাই এবং সেরূপ কর নাই। সেই লোকটীই ধনুর্দ্ধারী পুরুষগণের সহিত আসিতেছে। আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি তোমার সংহার না করিয়া এ পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ৩৪, ৩৫।

এখন কোথায় যাইব। এই ভয়ের সময় কি বা করিব। কিরূপ হিতকার্য্যের অমুবর্ত্তন করিব অথবা একসঙ্গে তুজনেই মরিব। ৩৬।

কৃতন্ম, ক্রুরচরিত্র ও স্বদলনাশক এই ক্ষুদ্রাশয় জনরূপ বিষর্ক্ষকে তুমি আত্মনাশের জন্য রক্ষা করিয়াছ। ৩৭।

এই লোক নিজ জীবনদাতারও প্রাণবিনাশ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না। কৃতত্ব বাড়বাগ্নি প্রাণিগণ সহ নিজ আশ্রয়ভূত সমৃদ্রকে গ্রাস করে। ৩৮। কৃতত্বের উপকার করা, কুটিলকে বিশ্বাস করা এবং মূর্থকে উপ-দেশ করা কেবল কর্ত্তারই দোষের হেতু হইয়া থাকে। ৩৯।

কাক এই কথা বলিলে এবং রাজা নিকটবর্ত্তী হইলে, যুণপতি মৃগ তখন নিজ দলের হিতের জন্ম এইরূপ চিন্তা করিল। ৪০।

এই সুযোদ্ধা সেনাগণ যদি বনমধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, আমার নিমিত্তই মুহূর্ত্মধ্যেই বনস্থল মৃগশূল্য করিবে; অতএব আমি স্বয়ং সেনাপতির নিকটে যাই। একলা আমারই বধ হউক এবং এই সকল মৃগগণ জীবিত পাকুক্। ৪১-৪২।

মৃগ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজার নিকট গেল। পরের প্রাণরক্ষা করিবার জন্ম মহাত্মগণ নিজপ্রাণকে তৃণজ্ঞান করেন। ৪৩।

কুটিলক সম্মুখে মুগকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া দূর হইতেই হস্তদ্বয়দারা রাজাকে দেখাইয়া দিল এবং বলিল, এই সেই মুগ। ৪৪।

সেই সময় কাকের বজ্রসদৃশ শাপে বিষর্ক্তের প্রব্বয়সদৃশ কুটিলকের হস্তব্য় সহসা খসিয়া পড়িল। ১৫।

রাজা মুগকথিত কুটিলকের বৃত্তান্ত শ্রাবণ করিয়া কৃতদ্মচরিত্রে ধিকার করিতে লাগিলেন। ৪৬।

তৎপরে রাজা প্রীতিপূর্বক পরমগৌরবে ও মহাসমারোহে মৃগকে নিজ নগরীতে লইয়া গিয়া এবং তাহাকে রত্নাসন প্রদানপূর্বক তৎ-সম্মুখে অন্তঃপুরিকাগণ ও অমাত্যগণসহ উপবেশন করিলেন। ৪৭-৪৮।

তথন দিব্যবৃদ্ধি বোধিসত্ব হরিণ সেই সভায় ধর্মা উপদেশ করিলেন এবং সেই উপদেশে জনগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইল। ৪৯।

আমিই পুরাকালে সেই স্থবর্ণপার্ধনামক মৃগ ছিলাম এবং সেই জ্যুরাচার কুটিলকই এখন দেবদত্ত হইয়াছে। ৫০।

ভবভয়নাশক ভগবান্কর্তৃক কথিত, প্রশমময় ও ক্শলপ্রদ এই

উদারসম্ব মৃণ্যের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিবেকদারা ভিক্ষুণণ অনির্বচনীয় পুণ্যপরিপাকের মনোরম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫১।

স্থবর্ণপার্যাবদান নামক ত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

# একত্রিংশ পল্লব।

কল্যাণকারী অবদান।

प्रत्यचलचणपरीचित एष लोकं मंलचातं सुजनदुर्जनयोर्विशेषः। त्रकाः प्रकाशविगदं विद्धाति विख-मर्स्भोकरोति निखिलं जगटन्धकारः॥१॥

ইহলোকে স্থজন ও তুর্জনের প্রভেদ প্রত্যক্ষ-দৃশামান লক্ষণদারাই পরীক্ষিত হয়। সূয্য বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া বিশদ করেন এবং অন্ধকার:সমস্ত জগৎকে তমসাচছন্ত্র করে। ১।

সর্ববজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞানচক্ষুদ্ধার। অশেষবিধ পূর্ববর্ত্তান্ত বিলোকন করিয়া এই কথাপ্রসঙ্গেই পুনর্বার বলিলেন। ২।

পাটলিপুত্র-নগরে পুণ্যসম্পদের বাসগৃহস্বরূপ এবং পৃথিবীর পুর-ন্দরস্বরূপ পুরন্দর নামে এক রাজা ছিলেন। ৩।

তদীয় ক্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণকারী নানাগুণে ভূষিত ছিলেন এবং সকল্যাণনামক দিতীয় পুত্রটি সত্যন্ত নিগুণ ছিল। ৪।

রাজা পুণ্যসেন দূতহন্তে পত্রপ্রেরণ করিয়া নিজকন্যা মনোরমাকে বাক্যদারা এই কল্যাণকারীকে দান করেন। ৫।

পরে বিবাহকাল নিকটবন্তী হইলে কুমার কল্যাণকারী রাজাকে বলিলেন যে, বিবাহ ত উপস্থিত; কিন্তু এখন আমার বিবাহে ইচ্ছা নাই। ৬।

আমি দানাসক্তিবশতঃ ও দয়াস্বভাবনিবন্ধন মদায়ত আপনার সকল সম্পদই দান করিয়া ভাণ্ডার শৃশু করিয়াছি। ৭। অত্তাব আমি প্রবহণদারা মহোদধি পার হইয়া দিব্যরত্ব অজ ন করিবার জন্ম রত্নদীপে গমন করিব। ৮।

দিব্যসম্পদ্ লাভ করিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিব। অর্থহীন জনের পক্ষে দারপরিগ্রহ করা স্থুখসম্পদের ভয়জনক। ৯।

কল্যাণকারী এই কথা বলিয়া এবং পিতার চরণানত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা লাভপূর্বনক গগনস্পশী তরঙ্গমণ্ডিত জলধিতে যাত্রা করিলেন। ১০।

তাঁহার অমুজ নিজে নিগুণি, কিন্তু গুণীর প্রতি বিদ্বেষ ও দ্রোহ করিবার মানসে, মৌথিক সৌজন্ম প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অমুসরণ করিয়াছিলেন। ১১।

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বলিলেন, বৎস! যদি কর্ম্মবিপ্লবনশতঃ সমুদ্রে প্রবহণ ভগ্ন হয়, তাহা হইলে, তুমি আমাকে ক্ষন্ধে গ্রহণ করিতে পারিবে। ১২।

শঠ অমুজ ভাতাকর্ত্ব এইরূপ আশাস প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই স্বীকার করিল। খল ব্যক্তি দোষ করিতে উন্নত হইলে, প্রণয়ভাবই অবলম্বন করে। ২৩।

তৎপরে কুমার প্রবহণে আরু হইয়া পুণ্যের ছায় অমুকূল বায়-ঘারা অল্লসময়েই রজুদীপে গিয়া বহু দিব্যরত্ব লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রত্যাগমনকালে সহসা বায়ুবেগে প্রবহণটি ভগ হইয়া গেল। ১৪-১৫।

প্রবহণ ভগ্ন হইলে, পূর্ববপ্রতিজ্ঞানুসারে শঠ অনুজ অগ্রজকে ভুজক্ষের স্থায় কঠে গ্রহণ করিয়াছিল এবং কর্ম্মরূপ বায়দারা চালিত হইয়া কূলে উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় কল্যাণকারী সহসা অন্ধতার প্রথমদূতিকাস্বরূপ নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। ১৬-১৭।

ঞূরস্বভাব অমুজ নিদ্রিত কল্যাণকারীর বল্পে রত্নগুণ্ডলি বন্ধ

আছে দেখিয়া, এই বিপদ্কালে তাঁহাকে হত্যা করিবার উপক্রম করিল।:৮।

সে গাঢ়নিদ্রিত অগ্রজের নয়নদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ভয়সাগরের তারক অগ্রজকে তারকাহীন করিল। ১৯।

অনুজ রত্নগুলি গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে, অগ্রজ রাজপুত্র চণ্ডাল কর্ত্তক ছিন্নপদ্ম কমলাকরের স্থায় ত্যুতিহান হইয়া পড়িলেন। ২০।

তিনি শোকরূপ তীব্র অন্ধকারে থাবৃত ও আলোকহীন হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রবর্জিত কৃষ্ণপক্ষের প্রদোষকালের স্থায় হইয়াছিলেন। ২১।

ইত্যবসরে একজন গোকুলাধিপতি তথায় আসিয়া এবং রাজপুত্রকে অন্ধ দেখিয়া তাঁহার বাথায় ব্যথিত হইল। ২২।

সে তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া পরিচর্য্যা করিল এবং তাঁহার গুণ ও সৌজয়ে হাত্যন্ত স্লেহাকুট হইল। ২৩।

সঙ্গাতজ কল্যাণকারা তথায় শোক ও রোগের শান্তির জন্ম পূর্বা-ভ্যস্তা চিত্তবিনোদিনী বাণা সতত বাজাইতেন। ২৪।

সৎসঙ্গ, বিবেককথার আলাপ, কাবাচর্চ্চা, স্থন্থ প্রথম বিহার, বীণাস্বর ও কুস্থ্যকমনীয় বনস্থলীতে বাস এই সকলই শোকসন্তপ্ত জনগণের পক্ষে অমুভাবগাহস্বরূপ বোধ হয়। ২৫।

সঙ্গীত ও বীণায় প্রবীণা গোপপতির পত্নী রাজতনয়কে দেখিয়া সাভিলাষভাব প্রাপ্ত হইল। ২৬।

কুটিলস্বভাবা গোপপত্না বীণাকর্ত্ব যেন সতত উপদেশপ্রাপ্ত ইইয়াও নবরাগে মুচ্ছিত হইয়া উৎক্ঠাবশতঃ চিন্তা করিল। ২৭।

এই লোকটি আমার চক্ষে এবং মনে অতান্ত স্থন্দর বোধ হই-তেছে। এ যদি আমার প্রেমে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে, সন্তাপ নিরুত্ত হইবে না। ২৮।

ইহাঁর নথসম্পরের স্বমধুর শব্দকারিণী ও রাগযুক্তা এই বীণাটি

ধন্যা। যেহেতু ইহা পুণাবলে ইহার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে সমর্থ। হইয়াছে। ২৯।

গোপপত্নী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, সকম্পহস্তে তদীয় কর স্পার্শ করিয়া বিভ্রমসহকারে ও ধীরস্বরে তাঁহাকে বলিল। ৩০।

হে মানদ! কৃতন্ম জন যেরূপ প্রীতির স্মারণ করেনা, তদ্ধপ তোমাতে আসক্ত আমার মন, স্ত্রীজনোচিত লজ্জা স্মারণ করিতেছে না। ৩:।

কামোন্মত এবং লঙ্চাহীন স্থাগণ সুশীলতা, কুলাচার, অভিমান ও প্রাণসংশ্যের পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। ৩২।

ভুমি প্রণয়বশতঃ আমার অভিলাষ সফল কর। স্থ্রীগণ সম্মানিত হইলে, দেবতাগণের প্রীতিজনক হয়। ৩৩।

রাজপুত্র গোপপর্ত্নীর এইরূপ গদ্গদস্বরযুক্ত ও বিশৃষ্থল বাকা শ্রুবণ করিয়া সভয়ান্তঃকরণে ঐ চপলা নারীকে বলিলেন। ৩৪।

মাতঃ ! সঙ্জনের শীলভাষ্ট হওয়া সমৃচিত নহে। নক্ষভাব জনের পাপরূপ বিষ-জঙ্জবিত জাবনে ধিক্। ৩৫।

যে ব্যক্তি নিজ অঙ্গগার। প্রাঞ্জনার অঞ্চ আলিঙ্গন করে, সে প্রভাগবং স্বেচ্ছায় নরকন্ত অগ্নিশিখাকে আলিঙ্গন করে। ৩৬

বাঁহারা পরোপকারে নিরত, পরদারে হতাদর এবং অহিংসাপরা-য়ণ, তাঁহারাই যথার্থ জীবিত আছেন; অন্ত সকলেই মৃত বলিয়া গণ্য। ৩৭।

গোপপর্না রাজপুত্রকথিত এইরূপ বাক্য শ্রাবণ করিয়া ভগ্নমনো-রথা হইল। যোগিদ্গণের পক্ষে প্রণয়ভঙ্গ নিধনাপেক্ষাও অধিক বলিয়া গণ্য হয়। ৩৮।

তৎপরে ঐ কালসর্পী নিজ মনোর্থ ভঙ্গ হওয়ায় স্বামার নিকট আসিয়া ক্রোধরূপ বিষ বমন করিতে করিতে বলিল। ৩৯।

হে সাধে। তুমি সরলস্বভাববশতঃ পরের প্রতি বৎসলতা কর,

এটা তোমার মহাদোষ। কোন্ ব্যক্তি অজ্ঞাতকুলশীল জনকে গৃহে স্থান দেয়। ৪০।

পরের প্রতি এতদূর বিখাস করা তোমার ভাল নহে। কাহার ধন কত আছে এবং কার চিত্ত কিরূপ, এ কথা কে জানে। ৪১।

তুমি যে অন্ধটিকে গৃহে রাখিয়াছ, সে পরদারবিষয়ে সহস্রনয়ন।
দীন ও অন্ধজনের প্রতি বাৎসল্য করার উচিত ফল অন্ত দেখ। ৪২।

সভ সেই সন্ধ বিজন দেখিয়া আমাকে সঙ্গমের জন্ম অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। যদি তাহার চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে, পলা-যন করা দুক্ষর হইত। ৪৩।

পত্নীর নিকট এই কথা শুনিয়া গোপপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং অন্ধকে দুরে নিক্ষাশিত করিয়া গৃহ ও মন শীতল করিল। ৪৪।

পিতা যে পুজকে তাগে করে এবং স্থছদ যে মিত্রকে হত্যা করে, এ সমস্তই বন্ধবিচেছদের খডগধারাস্বরূপ স্ত্রীগণেরই কার্যা জানিবে।৪৫।

স্থাগণের জ্রন্ধরে ও চক্ষুদ্ধরে যে কুটিলতা, তাঁক্ষতা ও চপলতা আছে এবং কুচদ্বয়ে যে কঠিনতা আছে, তৎসমুদ্রই তাহাদের হৃদ্য়েও আছে। ৪৬।

তৎপরে রাজপুত্র কল্যাণকারা বণিক্গণকর্তৃক তুর্গম পথ হইতে আনীত হইয়া শুনিলেন যে, তদীয় পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন এবং প্রাতা রাজা হইয়াছেন। ৪৭।

কালক্রমে তিনি ভারী শশুর রাজ। পুণাসেনের নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসায় তাঁহার দূরদেশগমনজন্য ক্লেশের প্রশম হইয়াছিল। ৪৮।

কল্যাণকারী সমুদ্রমগ্ন হইয়াচেন, এই কথা প্রচার হওয়ায় রাজ-কন্যা মনোরমার ( যিনি পূর্নেব কল্যাণকারীর সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া, বাক্দতা ছিলেন ), স্বয়ম্বরার্থ রাজগণকে আহ্বান করা হইয়া- ছিল। যথাক্রমে তাঁহারা স্বয়ন্বর-সভায় উপবিষ্ট হইলে, রতুশিবিকায় আরোহণপূর্ববক মনোরমা স্বয়ন্বরসভায় যাইতেছিলেন। ৪৯-৫০।

চঞ্চলনয়না মনোরমা ক্রমে ক্রমে রাজগণকে দেখিতে দেখিতে যদৃচ্ছা-ক্রমে তথায় সমাগত রাজপুত্র কল্যাণকারীকে দেখিতে পাইলেন। ৫১।

কল্যাণকারী অন্ধ হইলেও সহসা রাজকভার নয়নের প্রিয় হইয়া পড়িলেন। গ্রহণণমধ্যে বর্তুমান চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হইলেও কুমুদিনীর প্রিয় হয়। ৫২।

রাজগণ বিফলাগমনহেতু লঙ্কিত হইয়া ফিরিয়া গেলে, রাজকন্ম। গুণহীন কল্যাণকারীকেই বরণ করিলেন। ৫৩।

আয়তলোচনা রাজকন্মা কল্যাণকারীর কণ্ঠে হার নিক্ষেপ করিয়া মৃতু মধুরস্বরে বলিলেন যে, আমি তোমারই অধীনা। ৫৪।

স্ত্রীস্বভাবে ভাত কলাপকারা বিজনে রাজকতাকে বলিলেন যে, তুমি বুদ্ধিনা স্ত্রীলোক। এ কাগ্য করা ভোমার উচিত হয় নাই। ৫৫। কামাভিলাষযুক্ত, পদানেত্র রাজগণ থাকিতে জন্মান্ধ ও নিক্ষল-জীবন আমাকে তুমি কেন বরণ করিলে। ৫৬।

চক্ষুত্মান্ জনগণেরও জায়। পরপুরুষের মুখ বিলোকন করিয়া থাকে। অন্ধের পত্না ত দিবাভাগেই অভ্যের নিকট অভিসার করিবে। ৫৭।

ক্রীলোকে সামার প্রয়োজন নাই। ক্রালোকের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই। নদীগণ যেরূপ হটকে নিপাতিত করে, কুটিল-স্বভাব ক্রাগণ তদ্রপ কুলকে নিপাতিত করে। ৫৮।

কল্যাণকারী এইরূপ বলিলে রাজকন্ম। লঙ্ক্তি হইলেন এবং ৰলিলেন, নাথ! সমস্ত স্ত্রীলোকের প্রতি শঙ্কা করা উচিত নহে। ৫৯। যদিও আপনি কোন নারীর দোষ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া থাকেন, ভাহা হইলেও নির্দোষ স্ত্রীকেও কেন সেই দোষে দোষী করিভেছেন। ৬০। যদি ভোমাতেই আমার প্রীতি থাকে এবং আমার মন যদি অন্যগত না হয়, তাহ। হইলে, এই সভাবলে ভোমার একটি নেত্র নির্মাল হউক। ৬১।

স্তুলোচন। মনোরমা এই কথা বলিবামাত্র ভাষার সভাপ্রভাবে কলাণেকারীর দক্ষিণ নয়ন প্রকুলকমলসদৃশ হইয়া উচিল । ৬২।

অতঃপর রাজপুত সেই স্তলোচনাকে প্রসন্ন করিলেন এবং ওদীয় মুখপদোর লাবণাদর্শনে বিস্মিত হইয়। বলিলেন। ৬৩।

তোমার পিতা প্রেব যাহাকে তোমার বিবাহের জন্ম বাগদান করিয়াছিলেন, আমিই সেই সুন্দ্র রাজপুত্র কল্যাণকারী। ৬৮।

অানি যদি সেই হই এবং চক্ষু উৎপাটনেও যদি নিবৈদর থাকি, ভাহা হইলে, সেই সভাবলে আনাব দিতীয় নয়ন স্বস্থ হউক। ৬৫।

এইরূপ সভাষাচনাদার। সহসা তাহার চিত্রীয় লোচনটিও বিমলত। প্রাপ্ত হইল এবং ভজ্জায় ভাহার চিত্রের মলিনতা দুব হইল। ৬৬।

ত্তপরে বাজ: পুণাদেন সমস্ত রুভান্ত অবগত হইয়া তাঁহার সাহায্য করায় তিনি জায়াস্থ নিজ রাজা পাইলেন। ৬৭।

ভগরার বৃদ্ধ বাংগলেন, সকংলে আমিই সেই কল্যাণকারী নামে বিজপুত্র ছিলাম এব ব্যবসাধ মদার অনুজ্জারে উৎপন্ন ইইয়াছিলেন। বেবসাও সেই পুরবসাকারবাশ অভ্যাপি সেইজাপই রহিয়াছে। ৬৮।

্রিক্সণ এইরূপ ওলার ও উপকারনিক্সল বোধিসত্ত্বর চরিত্র এবং খলজনের আচরন শ্রাবন করিয়া সনুপ্র বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া-

কল্যাণকারা অবদান নামক একতিংশ পল্লব সমাপ্ত।

## দ্বাতিংশ পল্লব।

### বিশাখাবদান।

वामाः सज्जनवामाः प्रायेण भवन्ति नीचरागिर्णः । तिमिरीत्मुखी सरागा चिपति रविं भूधरात् सन्धाः । १ ।

সজ্জনবিমুখ বামাগণ প্রায়ই নাঁচজনে অনুরাগবর্তা হয়। সরাগা সন্ধ্যা তিমিরোমুখা হইয়া সূর্য্যকে ভূধর হইতে নিক্ষিপ্ত করে। ১।

দেবদত্তের বহুজন্মান্তরসম্বদ্ধ চরিতকথা বল। স্টলেও জ্ঞানসাগর ভগবান্ পুনশ্চ বলিলেন। ২।

পুরাকালে কলিঙ্গদেশে অশোক নামে একজন বিখ্যাত পরাক্রম-শালী ও শক্রবিজয়ী রাজা ছিলেন। ৩।

অশোকের শাথ, প্রশাথ, সন্তুশাথ ও বিশাথ নামে চারিটি জগদ্বিখ্যাত পুত্র ছিলেন। ৪।

কুমারগণ যৌবনে মত হওয়ায় রাজা তাঁলাদিগকে নিজ নিজ পত্নীগণসহ নির্বাসিত করিলেন। পিতা পুত্রের অন্যায়াচরণে পরাভূত ইইলে, তাঁহার পুত্রস্নেহও বিন্দট হয়। ৫।

কুমারগণ ক্রমে পাণেয়হাঁন হইয়া সতাত ওদ্দশাগ্রস্ত ও ক্ষুধাও হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, স্ত্রাগণই বিপৎকালে পাদ্বদ্ধনের শৃথালস্ক্রপ হয় এবং আমরা অতিক্ষেট ভক্ষণার্থ প্রেমাত্র আহরণ করিলে স্ত্রারাও ভাষার অংশ লইয়া থাকে। ৬৭।

ত্রীরা এইরূপ চিন্তা করিয়া জীবধে কুত্নিশ্চয় ১০লেন। চুদ্দশা-প্রাস্কু কভভাগ্যগণের বৃদ্ধিও যোরতরা হয়।৮। তাঁহাদের মধ্যে বিশাখ এরপ পাপসক্ষল্পে শক্ষিত হইয়া কুপা-পূর্বক নিজ ভার্যাকে লইয়া অনাত্র পলাইয়া গেলেন। ৯।

তদীয় ভার্যা। কলঙ্কবতী বক্তদূর পথ গমন করায় শ্রান্ত ও ক্লান্ত। ১ইয়া মুচ্ছবিশতঃ ভূমিতে পতিত হইলেন। ১০।

তৎপরে ভার্তা করুণাবশতঃ ভার্যার প্রাণসঙ্কটসময়ে নিজ শিরা বিদ্ধ করিয়া, তাহা হইতে নির্গত নিজ শোণিত ভার্য্যাকে পান করাইলেন। ১১।

সত্তসাগর বিশাখ রক্তপানে লক্ষপ্রাণা ভার্য্যাকে নিজদেহ হইতে মাংসভ কর্তুন করিয়। খাওয়াইলেন। ১২।

তৎপরে তাঁহার। ক্রমে জলহান ঘোর কানন পার হইয়া ছায়াতরু-সময়িত গিরিনদাঁতটে উপস্থিত হইলেন। ১৩।

তাঁহারা তথায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে ছিন্নহস্তপদ একটি পুক্ষ টাংকার করিতে করিতে নদীবেগে ভাসিয়া আসিয়া উপস্থিত হুইল । ১৯।

বিশাখ ঐ বিপন্ন মনুষাকে দেখিয়াই করুণাবশতঃ নদীতে অবতরণ করিয়া হস্তদ্বয়দার। তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। ১৫।

তৎপরে তিনি তাহাকে ফল-মূল আহার করাইয়া, কতিপয় দিন-মধোই সুস্থ ও বাগাহাঁন করিলেন। সে সুস্থ ইইলেও পদহীন হওয়ায় কোগায়ও গাইতে পারিত না। বিশাখের পত্নী যথাকালে তাহার ভোজন আয়োজন করিয়া দিতেন এবং সে সেই স্থানেই থাকিত। ১৬-১৭।

রাজপুত্র বিশাখ খুব অল্লই জায়ার সহিত সঙ্গত হইতেন। বিজিগীযু শুরগণ প্রায়শঃ সিংহের স্থায় অল্লরতি হইয়া থাকেন। ১৮।

বিশাখপত্নী ক্রমে দিবা ওষধিরস পান করিয়া পরিপূর্ণদেহা হইয়া উঠিল এবং মনে মনে সেই বিকলাঙ্গ পুরুষের সহিত স্থরত স্পৃহা করিল। ১৯। ক্রাগণ স্বেচ্ছামুসারে স্পর্শস্থ ভোগ করে। উহারা স্নেহে লিপ্ত হয় না. গুণে বাধা হয় না এবং গৌরবের অপেক্ষা করে না। ২০।

পরে ঘনস্তনী বিশাখপত্না রাত্রিকালে নিঃশব্দে তাহার সহিত প্রায়শঃ রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু নিঃশঙ্কভাবে স্তুরত না হওয়ায় প্রতিকে বিল্লস্বরূপ বুঝিল। ২১।

এ কারণ ঐ স্বৈরিণী নিজপতিকে বধ করিতে কৃতসংকল্ল হইল। পাপীয়সী স্ত্রীগণ পাপকার্যাদি শিক্ষায় বেশ নিপুণ হয়। ২২।

সে ছল করিয়া মস্তকে অতান্ত বেদন। হইয়াছে, এই কথা বলিয়া নিজ ললাট একটা বস্ত্র দারা বেন্টন করিল। ২৩।

রাজপুত্র বিশাখ তাহার তাঁব্র শিরোবেদনার কথা শুনিয়া করুণা-বশতঃ তাহার প্রতাকারের যুক্তি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৪।

কলক্ষবতী স্বামীকে বিষাদে ও চিন্তায় মগা এবং দাঘনিশাসযুক্ত দেখিয়া হিমমলিনা পদ্মিনার নাায়, শীতপীড়িত ভ্রমরগণের গুন গুন্ শব্দের নাায় মৃত্সুরে বলিল। ২৫।

পূর্বের আমার কন্যাবস্থায় এইরূপ শিরঃশূল হইয়াছিল। তথন বৈদ্যুগণ পাষাণভেদ লেপন করিয়া উহা নিধারণ কবিয়াছিলেন। ২৬।

এই পর্ববহের পূর্ববাংশে বভতর পাষাণভেদ আছে। আপনি যদি পারেন, তাতা তইলে, রজ্জ্বারা অবতরণ ক্বিয়া লইয়া আস্তুন। ২৭।

আমি নিজহস্তে দড়া ধরিয়া পাকিব, আপনি অবভার্ণ হইবেন। রাজপুত্র পত্নীকর্তৃক এইরুপে অন্যুক্তন্ধ হইয়া ভাহাই স্বাকার করিলেন। ২৮।

অতঃপর কলঙ্কবতা রুজু ধরিয়। থাকিল এবং রাজপুত্র উহা অবলম্বন করিয়া শিলায় আক্ষালন জন্ম গঙ্জনিকারিণী গিরিনদার তটে অবতীর্ণ হইলেন। ২৯।

তিনি ঔষধসংগ্রহে নিযুক্ত হইলে, কলক্ষনতা রজ্জুটি ছাড়িয়া দিল।

তিনি তথন জ্রাচিত্তের নায় চঞ্চলতরঙ্গযুক্ত মহাগর্ত্তে পতিত হইলেন। ৩০।

তাঁহার পুণাকর্মের অবশেষ থাকা হেতু তাঁহার হস্তপদাদি ভগ্ন হয় নাই। তিনি সেই প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে ধীরভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ৩১।

এই নদী নার্রাগণের চিত্তসদৃশ নিজ মধ্যবতী আবর্ত্ত দেখাইয়া আমাকে স্ত্রাগণের আচরণ বিষয়ে নিশ্চয়ই উপদেশ দিতেছে। ৩২।

মায়াবিনী স্ত্রাগণের বিস্তৃত-বুদ্দির্ভি অতি তুর্বোধ্য। উহার। স্থাকালীন চিন্তার ত্যায় মিথ্যাময়। উহারা রাগ, দেষ, আসক্তি ও আয়াস সম্পাদনেই সদা নিরত এবং সমস্ত লোকের মোহ বিধান করিতে প্রবৃত্ত। অধিক কি, উহারা ক্ষণপরিচিত জনেরও মোহ-বিধায়িনী। কামিজন পতনের জন্য ইহাদিগকে আশ্রয় করে। ৩৩।

এইরপ চিন্তা করিতে করিতে প্রবল নদীবেগে ভাসিতে ভাসিতে নিজপুণাবলে পুন্ধরাবতী পুরীতে উপস্থিত হইলেন। ৩৪।

ঐ সময়ে তথাকার রাজা অপুত্রাবস্থায় মৃত হওরায় লক্ষণজ্ঞ প্রাধান অমাত্রাগণ স্থলক্ষণাক্রান্ত বিশাখকেই রাজরূপে গ্রহণ করিলেন। ৩৫।

তিনি তথায় অমাতাগণ কণ্টক যথাবিধি মঙ্গলজলদারা অভিষিক্ত হইলেন এবং স্ত্রীচরিত্র অন্তুত বুঝিয়া বিবাহ করিতে একাস্ত অনিচ্ছু হইয়া রহিলেন। ৩৬।

এ দিকে বোধিসত্বনিবজ্জিত হওয়ায় সেই পর্বতে **আর সের**প ফলমূলাদি উৎপন্ন হইল না। কলঙ্কবতী আহারা**ভাবে ব্যাকুল হইয়া** পড়িল। ৩৭।

তখন সে সেই বিকলাঙ্গকে ক্ষন্ধে আরোপণ করিয়া পতিব্রভা সাজিয়া গ্রাম ও নগরের পথে ভিক্ষা করিতে লাগিল। ৩৮।

পতিব্রতার প্রতি গৌরববশতঃ সকলেই তাহাকে প্রচুর ক্রব্য দিতে

লাগিল। সচ্চরিত্রতার মিথ্যাপ্রবাদও বিপৎকালে সম্পদ্ সম্পাদন করে। ৩৯।

কলস্কবত্রী পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে পুক্ষরাবর্তী নগরীতে উপস্থিত হইয়া এবং সতী বলিয়া সকল লোকের বন্দিত। স্ট্রা রাজ-প্রাসাদের দারে উপস্থিত হইল। ৪০।

রাজা স্থাঁচরিত্রের প্রতি বিদেষী, কিন্তু পতিব্রতা-ধর্মকে শ্রাদ্ধা করেন, ইহ। জানিয়া পুরোহিত ভক্তিসহকারে রাজাকে বলিলেন। ৪১।

হে দেব! দূর্দেশ হইতে একটি পতিব্রতা আসিয়াছেন, তাঁহার চরণ-বিস্থাসদ্বারা পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে। ৪২।

হে দেব! সেই সাধনী নারীকে অবলোকন করুন। তিনি নিজ ভর্তাকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়া আনিয়াছেন। পতিব্রভাকে প্রণাম করিলে পুরুষের আয়ুর্বন্ধি হয়। ৪৩।

রাজা পতিত্রত।-দর্শনের জনা পুরোহিতের এইরূপ প্রার্থন। শুনিয়া বলিলেন,-স্বল ত্রাহ্মণ, আপনি স্ত্রাচরিত্র কিছুই জানেন না। ৪৪।

ক্রী স্নেচবর্তী, এ কথা প্রবাদমাত্র। স্ত্রা অকপট, এটা মতিজ্ঞমের কথা। স্ত্রী সতী, এ কথা আকাশকুস্থুমের ন্যায় অলাক। স্ত্রী পাপীয়সী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৪৫।

নারীগণ বেতসলতার নায়ে মূল ও বন্ধনবর্জিত। উহার। জন সঙ্গমকালে সরলা হয় এবং নিক্ষল হইলে অগ্নিতে পর্যান্ত আরোহণ করে। ৪৬।

ভেদ ও দ্রোহে একান্ত পরায়ণা ও স্বভাবতঃ তুঃশীল। নারীগণকে আমি শত শত বার দূর হইতে নমস্কার করি। ৪৭।

আমি স্ত্রীচরিত্রের দোষ দেখিয়াছি এবং সেই চিস্তায় সদাই বাগিত; এক্সন্থ এই রত্নপূর্ণা পৃথিবীও আমার রুচিকর নহে। ৪৮। দ্রাগণ পার্ববর্তার হরিণার স্থায় মুখা এবং পরকে বঞ্চনা করিতে অত্যন্ত তাঁক্ষা। ইহারা দেহদানে সংসক্ত হইয়া পুরুষের জীবন হরণ করে। ইহারা পুপোদ্গম হইলে ভীত হয়, কিন্তু অগ্নি পান করে; অত্তএব এইরূপ সরল ও কুটিলসভাবা স্ত্রীগণকে বহু বিচার করিয়াও চিনিতে পারা যায় না। ৪৯।

ত্রপাপি যদি আপনি নির্বন্ধ করেন, তাহা হইলে, আমি তাহাকে দেখিব। এই কথা বলিয়া রাজা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া তাহাকে দেখিলেন। ৫০।

রাজ। সেই বিকলাঙ্গসঙ্গিনী পাপীয়দী কলঙ্কবর্তীকে চিনিতে পারিয়া মন্ত্রিগণের নিকট তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৫১।

কলঙ্কবতাও রাজাকে চিনিতে পারিয়া কিছুক্ষণ অধোবদন হইয়া রহিল এবং পরে জনগণ কাণে হাত দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ায় সত্তর চলিয়া গেল। ৫২।

আমিই সেই বিশাখ নামক রাজপুত্র ছিলাম এবং দেবদত্ত সেই বিশাখবধু কলঙ্কবতী ছিলেন। ভিক্ষুগণ জিনকর্তৃক কথিত এইরূপ ইতিবৃত শ্রবণ করিয়া দেবদত্ত-চরিতের নিন্দা করিলেন। ৫৩।

বিশাখাবদান নামক দাত্রিংশ পল্লব সমাগু।

# ত্রয়স্ত্রিংশ পল্লব।

### न (का शनका वर्षान।

स कीऽपि पुरुषप्रग्रमानुभावः श्रुडात्मनामस्त्रास्टतस्वभावः । यस्य प्रभाविण भवन्ति सद्यः क्र्रा ऋपि क्रीधविषप्रमुक्ताः । १ ।

শুদ্ধাত্মা জনগণের অমৃতময় পুণা ও প্রশমগুণের প্রভাব অনির্বি-চনীয়। তাহার বলে ক্রুরগণও সদা ক্রোধরূপ বিষ পরিত্যাগ করে। ১।

পুরাকালে ভগবান্ তথাগত যখন জেতবনে বিহার করিতেছিলেন এবং ভিক্ষুগণ তাঁহার আজায় গিরিকাননে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন স্থাক্রপর্বতবাসী ধ্যানপরায়ণ ভিক্ষুগণ কৃশ ও মলিনবদন হইয়া তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম বন্দন। করিবার পর ভিক্ষুগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া নিজদেহের দৌর্বল্যের কারণ বলিলেন। ২-৩-৪।

নন্দ ও উপনন্দ নামে নাগদয় স্থানকপর্বতকে ত্রিধা বেইটন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। গ্রুড় তাহাদিগকে দেখেন নাই। ঐ নাগদ্ম সর্ববদাই নিশাসত্যাগদার। অগ্নিবদ্দ করে। সেই নিশাস-স্পার্শে শিলাও সহসা ভস্মীভূত হয়। ৫-৬।

আমরা ধ্যানপরায়ণ যোগী তাহাদের বিধনিশাস দারা দগ্ধ হইয়া বিবর্ণবদন ও কৃশতাপ্রাপ্ত হইয়াছি। ৭।

ভাঁহার। এই কথা বলিলে পর ঐ নাগদ্বরের দমনের জ্বন্ত ভিক্ষুগণ ভগবান্কে অনুরোধ করায় ভগবান্ তৎকার্য্যে উপযুক্ত মৌদগল্যায়নকে আদেশ করিলেন। ৮।

মৌদ্গল্যায়ন অভ্রন্ধবিশিখর স্থানের পর্ববতে গমন করিয়া যোগদারা নিজ আকৃতি অন্তহিত করিয়া প্রস্তুপ্ত নাগদয়কে দেখিলেন। ৯। পরে মৌদ্গল্যায়ন তাহাদিগকে মৃত্রভারে আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু তাহারা যখন জাগরিত হইল না, তখন তিনি মহানাগদেহ গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে বেষ্টন করিলেন। ১০।

তখন নাগদ্বয় জাগরিত হইয়া ভাষণাকৃতি নাগরূপধারী মৌদ্গল্যায়নকে দেখিয়া নররূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং কিয়দ্দুর গিয়া ভয়-বিহ্বলভাবে অবস্থান করিল। ১১।

তথন মৌদ্গল্যায়নও নাগরপ পরিত্যাগপূর্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া প্লায়মান নাগদ্যকে বলিলেন। ১২।

হে নাগদ্য ! তোমর। কোথায় যাইতেছ ? ভয় ত্যাগ কর। যে ভীষণাকার নাগকর্তৃক তোমরা তাড়িত হইয়াছ, সে আর এখানে নাই। ২৩।

যদি সেই মহানাগের ভয়ে ভোমাদের অস্থির হইতে হয়, তাহা হইলে শরণাগতপালক ভগবান বুদ্ধের বন্দনা কর না কেন ? ১৪।

নাগদ্বয় মৌদ্গল্যায়নের এই কথা শ্রাবণ করিয়া বিনয় সহকারে ভাগাকে বলিল, আয়া আপনি অনুগ্রহপুদদক ভগবানের দর্শন করাইয়া দিন। ১৫।

নাগদ্বয় এই কথা বলিলে, তিনি তাতাদিগকে ভগবানের নিকট লইয়া গিয়া প্রণামপূর্বক তাতাদের রুত্তান্ত নিবেদন করিয়া উপবেশন করিলেন। ১৬।

অতঃপর ভগবান্ শরণাগত নাগদয়কে উপদেশ দিলেন। তাহারাও ফণামণিদ্বারা ভূতল আলোকিত করিয়া প্রণাম করিল। ১৭।

তোমরা শিক্ষাপদ পাইয়া সর্ববভূতে অভয় প্রদান করিয়াছ। আমার শরণাগত হওয়ায় এখন আর তোমাদের ভয় নাই। ১৮।

এইরপে ভগবানের দর্শনমাত্রেই নাগদ্বয় হিংসাদ্বেষ-বর্চ্চিত হইয়া তাঁহাকে প্রাণাম করিয়া নিজস্থানে গমন করিল। ১৯। মহাশয়গণের সন্দর্শনমাত্রেই দেষবিষতাপে সম্ভপ্ত হিংস্রাগও প্রভান্থলে শরীরলগ্ন শান্তিবারি দারা শীতলতা প্রাপ্ত হয়। ২০।

ভিক্ষুগণ নাগন্ধয়ের প্রভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করায় সববদর্শী ভগবান্ তাহাদের পূর্ববজন্মের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ২১।

পুরাকালে বারাণসীতে কৃষি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ভগবান কাশ্যপ হইতে ধর্ম্মশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২২।

রাজা কৃষি নিজ অমাত্যদয় নন্দ ও উপনন্দের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিজে বোধিসংসক্ত হইয়া সত্যদশনদার। নির্ভ ইইয়াছিলেন। ২৩।

মস্ত্রিদ্বর তথন ধর্ম্মাধর্মময় রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন এবং কাশ্যপের জন্ম একটি সর্বেবাপকরণযুক্ত বিহার নির্মাণ করিলেন। ২৪।

কালক্রমে ঐ মন্ত্রিদয় নন্দ ও উপনন্দ নামে এই চুই মহানাগরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। বিহার অর্পণ করার জন্ম পুণো স্থামেরু-পর্বত উহাদের বাসস্থান হইয়াছে। ২৫।

শান্তিপরায়ণ মুনিগণ ভগবান্ জিনকর্তৃক কথিত নাগচরিত্র এবং তাহাদের পুণ্যপরিণতির কথা শ্রাবণ করিয়া সর্পদমনের বহু প্রশংসা করিলেন। ২৬।

নন্দোপনন্দাবদাননামক ত্রয়ক্তিংশ পল্লব সমাপ্ত।

# চতুস্তিংশ পলব।

### গৃহপতি স্থদন্তাবদান।

### टक्तः परिक्तभावनया यदि तनुधनकणलेशः। अपरिक्रयगुणकल्पनया भवति मुपुष्यविशेषः। १।

যদি পর-হিত কামনা করিয়। সামাশ্র মাত্র ধনলেশ দান করা হয়, তাহাতে অত্যধিক পুণ্য হইয়া থাকে এবং উহার গুণ অক্ষয় বলিয়া কল্লিত হয়। ১।

অতঃপর কিছুকাল অতিক্রাস্ত হইলে নন্দ ও উপনন্দ ধর্ম্মোপদেশ শ্রোবণ করিবার জন্ম ভগবানের নিকট আসিলেন।২।

সেই সময় রাজা প্রসেনজিৎও ভগবান্কে দর্শন করিবার জন্ম তথায় আসিলেন। তথন নন্দ ও উপনন্দ রাজাকে প্রণাম ও সমাদর না করার, তিনি উহাদের উপর অত্যস্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ৩।

রাজা ভগবান্কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন এবং উহাদের নিপ্রহের জন্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে যখন নন্দ ও উপনন্দ সাকাশমার্গে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৪।

তখন ভগবংপ্রেরিত মৌদ্গল্যায়ন সত্তর তথায় আসিয়া রাজার সেই অস্ত্রবৃষ্টিকে পদ্মমালায় পরিণত করিলেন। ৫।

তথন প্রসেনজিৎ পুনর্বার ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহার আদেশাসুসারে সমাগত ফণীশরদ্বা-সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ৬।

অতঃপর রাজা প্রার্থনা করায় ভগবান্ ভক্তিপৃত অন্ন ভোজন করি-বার জন্য ভিক্ষুগণসহ রাজভবনে গমন করিলেন। ৭। তথায় রাত্রিকালে ষখন ভক্ষ্যদ্রব্য পাক করা হইতেছিল, তখন হঠাৎ অগ্নিবিপ্লব উপস্থিত হইল ; কিন্তু ভগবানের প্রভাবে উহা সহসা শান্তিপ্রাপ্ত হইল। ৮।

ভগবান্ ভোজন করিয়া চলিয়া গেলে, রাজা নিজ নগরে ঘোষণা করিলেন যে, রাত্রিকালে যে কেহ অগ্নি জ্বালাইবে, সে দণ্ডার্হ ইইবে। ৯।

ইত্যবসরে গৃহপতি স্থদত্তের পুত্র ঋদ্ধিবল নামক একটি যুবক মিথ্যা দোষবশতঃ রাজা কর্তৃক ঘাতিত হইয়াছিল। ১০।

স্তদন্ত ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার উপদেশ দ্বারা জ্ঞান ও ধৈর্য্যগুণ লাভ করিয়াছিলেন,এ কারণ তিনি পুত্রশোকেও বিচলিত হইতেন না। ১১।

অপুক্রক স্থদত্ত নিজ প্রাভৃত ধন দীনগণকে দান করিয়া অতিশয় আনন্দ সহকারে ক্রমে নিজ সম্পদ্কে একপণমাত্র অবশেষ করিয়। তুলিয়াছিলেন। ১২।

স্থদত্ত ঐ একপণ ধনদারাই সমস্ত ধর্মকার্য্য করিতেন এবং স্বল্প-মাত্র দান করিতেন। সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রম স্বল্পধনই হইয়া থাকে। ১৩।

একদা স্থদত ভগবান্কে দর্শন করিবার জন্ম গমন করিলেন এবং স্বন্ধ দান করেন বলিয়া লক্ষিতভাবে সন্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভগবান্ দয়াপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন। ১৪।

হে গৃহপতি স্তৃত ! তুমি অল্প দান কর বলিয়া লচ্ছিত হইও না। শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিলে উহা কণামাত্র হইলেও কনকশৈলতা প্রাপ্ত হয়। ১৫।

পুরাকালে বেলম নামক ব্রাহ্মণ বহুতর দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রন্ধার অভাবে উহা সেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। ১৬।

যে ব্যক্তি এই জমুদীপবন্তী সমস্ত লোককে ভক্তিপূর্বক ভোজন করান এবং যিনি একটিমাত্র বোধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভোজন করান, এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত জনেরই পুণ্য অধিক হয়। ১৭। স্থদন্ত ভগবানের এই যথার্থ বাক্য শ্রবণ এবং সভিনন্দন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। ১৮।

তিনি নিজ গৃহে রাত্রিকালে প্রদীপ জালিয়া বুদ্ধানুশাসন পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় রাজপুরুষগণ অগ্নি জালাইয়াছেন বলিয়া দণ্ড দিবার জন্ম তাঁহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। ১৯।

দশুসম্ভাবনায় বদ্ধ ও বন্ধনাগারবর্ত্তী স্থদত্তকে দেখিবার জন্ম ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ রাত্রিকালে তথায় সাসিলেন। ২০।

স্থদন্ত দেবগণ কর্ত্ত্ব ধনগ্রহণ জন্ম প্রাথিত হইয়াও যখন গ্রহণ করিলেন না, তখন তাঁহার গৃহে এই ধর্ম্মোপদেশটি প্রবৃত্ত হইল। ২১।

রাজাও স্থানতের প্রভাবে সমস্ত নগর প্রজালিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে বন্ধনাগার হইতে মোচন করিয়া কুত্রাপি জল দেখিতে পাইলেন না। ২২।

একদা স্থদত্ত ভগবান্কে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন, পরে রাজাও ভগবান্কে প্রণাম করিতে আসিলেন। স্থদত্ত তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি এবারেও অগ্রে ভগবান্কে প্রণাম করিলেন, রাজার সমাদর করিলেন না। জগৎপূজ্য ভগবানেব সম্মুখে অন্থ কেহ পূজার্হ হইতে পারে না। ২৩-২৪।

রাজা ভগবান্কে সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া নিজপুরে গমন পূর্বক স্থাদতকে নগর হইতে নির্বাসিত করিতে আদেশ দিলেন। ২৫।

তৎপরে স্থদত্তের প্রসাদগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কতগুলি ক্ষুদ্র জন্তু প্রেরণ করিয়া তাহাদের দংশন-বিষে রাজাকে ব্যাকুল করিলেন। ২৬। রাজা ঐ সকল ক্ষুদ্র জন্তু হইতে ভীত হইয়া পরে জিনাজ্ঞানুসারে অমাত্য ও অন্তঃপুরগণ সহ গিয়া স্থদত্তকে প্রসন্ধ করিলেন। ২৭।

গৃহপতি স্থদত্ত এইরূপে সতত ভগবানের সঙ্গ করিয়া ও তাঁহার

কথিত পরমামৃতস্বরূপ বাক্য শ্রাবণ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। বিমলমনাঃ জনগণের নিকটবর্ত্তী লোক বিদ্ধ, আয়াস ও প্রয়াসবর্জ্জিত স্বকীয় খনের স্থায় বিবেকরূপ মহানিধি লাভ করিয়া থাকেন। ২৮।

গৃহপতি স্থদতাবদান নামক চতুন্ত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

### পঞ্চতিংশ পল্লব।

#### স্থ্যবদান।

### फलं समानं लभते स दातुः याति चणं दानसङ्घयतां यः। परीपकारप्रण्योद्यतानां नापुण्यक्यां सचिवच्चमिति ॥ १ ॥

যে জন ক্ষণকালের জন্মও দাতার দানের সহায়তা করে, সেও দাতার সমান ফল লাভ করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই প্রোপকারপরায়ণ জনের সহায়তা করিতে পারে না। ১।

পুরাকালে ভগবান্ যখন শ্রাবস্তী নগরীর জেতবনে অনাথ-পিগুদ নামক বিহারে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন কৌশাস্বী নগরীতে উদয়ন নামে এক রাজা বিভ্যমান ছিলেন। অভ্যাপি বিভাধরবধূগণ তাঁহার কার্ত্তিগান করিয়া থাকেন। ২-৩।

উদয়নের রাজ্যমধ্যে স্থধন নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। ইনি ধনরক্ষায় অভ্যন্ত বিচক্ষণ ও যাবজ্জীবন কর্ম্মনিরত ছিলেন। ৪।

একদা রাজা কার্য্যবশতঃ রাজসভায় উপস্থিত স্থানের বাক্য-ভঙ্গীতে তাঁহাকে ধনবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া সমাদর পূর্ববক বলিলেন। ৫।

হে গৃহপতে ! আমি তোমার কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছি যে, ভুমি বহু হিরণ্য সঞ্চয় করিয়াছ। ভুমি সঞ্চয়জ্ঞ। তোমার স্থবর্ণনিধি আছে বলিয়া বোধ হয়। ৬।

স্থান রাজাকর্ত্ক হাস্য-সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, হে রাজন্! সভাই আমার গৃহে কিছু স্থবর্ণ সঞ্চিত আছে। ৭। আপনি রাজা, প্রজাগণের পিতাস্বরূপ ও রক্ষক। আপনি যখন প্রজার প্রতি বাৎসল্যবান্ ও মঙ্গলচিস্তাপরায়ণ, তখন আমাদের কোনই অভাব নাই।৮।

রাজা যদি আমিষাভ্রাণে নির্দ্দয় ব্যাভ্রের ন্যায় আচরণ করেন, তাহা হইলে ধনিগণ নির্ধন হয় এবং দরিদ্রগণ নিধনপ্রাপ্ত হয়। ৯।

রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে প্রক্রাগণ নিঃশঙ্ক হইয়া ধন অর্জ্জন করে, অর্চ্ছিত ধন পরস্পর বিভাগ করে এবং বিভক্ত ধন স্বচ্ছন্দে ভোগ করে। ১০।

রাজা স্থধনের যুক্তিযুক্ত বাকা শ্রবণ করিয়া স্মিতমুখে নিজ প্রসন্মতা প্রদর্শন পূর্ববক তাঁহাকে বলিলেন। ১১।

তুমি বুদ্ধিমান্। অতএব তুমিই আমার কর্মাসচিব হইবার উপযুক্ত। তোমার স্থায় বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিদারাই পৃথিবীভার ধারণ করা যাইতে পারে। ১২।

স্থান রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়। তাহাকে বলিলেন, হে রাজন্! আমরা রাজসেবায় অনভিজ্ঞ। এমন কি, সভায় বসিতেই জানি না। ১৩।

সেবার্ত্তি দারা পুরুষের স্বচ্ছন্দতা থাকে না। স্থানদ্রাস্থ হয় না। সংসারে যত প্রকার ছুঃখ ও দৈশ্য আছে, তৎসমুদয়ই সেবার্ত্তি দারা সংঘটিত হয়। ১৪।

সেবক পাদপীঠের ন্যায় নিজ প্রভুর চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হয় এবং তাহাতেই সর্ববদা অহস্কার করে। ১৫।

সেবারূপ মহাপ্ররাসে সম্পদ্লাভ করিলেও খলগণই তাহার ভোগ করিয়া থাকে এবং ঐ সম্পদ্ প্রভুর জভঙ্গমাত্রেই ভঙ্গপ্রাপ্ত হয়। ১৬। তে নুপ! এই সম্পদ্কে প্রয়ত্ত্ব সহকারে ধরিয়া রাখিলেও চিরদিন থাকে না। দর্পবশতঃ উগ্র দুরাগ্রহরূপ গ্রাহ থাকায় সম্পদ্সাগর অতি দুর্গম। ১৭।

বিভূতি নিত্য নূতন প্রকার আলিঙ্গনবিশেষ, তাহা প্রণয়প্রকাশে উন্ততা নিল জ্জা বাররমণীর ন্যায় ক্ষণকালের জন্মই রমণীয় হয়। ১৮।

স্থান এইরপে অনভিমত প্রকাশ করিলেও রাজা ভাঁছাকেই মন্ত্রী করিলেন। প্রভুর অভিপ্রায় কে অতিক্রম করিতে পারে ? ১৯।

স্থান উচ্চপদ এবং সমস্ত রাজকার্য্যের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইলে, অক্সান্ত মন্ত্রিগণ বিদ্বেষবশতঃ তাহা সহিতে পারিলেন না। ২০।

রাজা খলজন-প্রেরিত হইয়া স্থানের ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্ম পুন: পুন: পুন: তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেও তিনি কখনও অসৎকার্য্য করিতেন না । ২১।

রাজা মিথ্যা কোপ প্রকাশ করিয়া প্রাণদণ্ডের ভর দেখাইলেও স্থান কখনই অধর্মযুক্ত শাসন প্রকাশ করিতেন না। ২২।

স্থান বলিতেন যে, আমি এক জন্মের স্থার জন্ম বছ শ চ জন্মের কন্টজনক, সজ্জনবিগহিত কর্মা কখনই করিব না। ২৩।

স্থান রাজা কর্তৃক এইরূপ ভয় প্রদর্শনদারা ধর্মপরীক্ষায় উত্তার্প হইরা সমস্ত প্রার্থিগণের অবারিতদার একটি দানসত্র স্থাপিত ক্রি-লেন। ২৪।

বশস্থী স্থানের দানসত্র সর্বত্র বিখ্যাত হইলে, জনগণের কল্পব্রুদ্ধের প্রতি সমাদর অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইল। ২৫।

ইত্যবসরে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত কয়েকজন তীর্থবাত্রী মুনি কউকর, নির্জ্বল ও তুর্গম বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৬।

ভথার মূনিগণ তৃষ্ণার এরপ কাতর হইলেন যে, তাঁহারা শুইয়া পদ্ধিয়া উদ্যোগতের অচেডন পদার্থগণের নিকটেও জল বাজ্ঞা করিতে লাগ্নিলেন। ২৭।

ভাঁহার। বলিলেন বে, দেব, গদ্ধর্বে বা নাগগণমধ্যে যে কেছ

দয়াবান্ এখানে বর্ত্তমান আছেন, তিনি আমাদিগকে জল দান করুন। ২৮।

তৎপরে রত্মধচিত কেয়ুর ও শব্দায়মান কন্ধণের মনোহর ধ্বনিসহ হেমভূঙ্গার হত্তে করিয়া একটি পুরুষ তরুমধ্য হইতে বিনির্গত হইলেম। ২৯।

তখন মুনিগণ তাঁহার পাণিপদ্মদার। অবনামিত ভূঙ্গার হইতে পতিত জল আকণ্ঠ পান করিয়া জীবন লাভ করিলেন ও হাইট হইলেন। ৩০।

মুনিগণ বিশ্মিত হইয়া পুনর্ববার তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন বে, অদৃশ্য বৃক্ষনিলয় হইতে উদ্ভূত আপনি কে ? ৩১।

তিনি বলিলেন যে, শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথপিগুদ নামে এক-জন বিখ্যাত যশস্বী, লক্ষ্মীর বাসভবনস্বরূপ ও সর্ব্যপ্রদ গৃহস্থ আছেন। ৩২।

পূর্বে আমি একজন সূচিকর্মকারী ছিলাম এবং তাঁহার বাটীর নিকটে বাস করিতাম। অমি সদাই হাত তুলিয়া অর্থিগণকে তাঁহার বাটী দেখাইতাম। ৩৩।

সেই পুণো আমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া এখানে বিহার করিতেছি। আমার এই দক্ষিণ হস্ত অর্থিগণের নিকট উদারভাব প্রাপ্ত হইয়া শোভিত হইতেছে। ৩৪।

ভৎপরে মূনিগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া পুনর্ববার বনপথে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পথভ্রমণে বনমধ্যে অভ্যস্ত ক্ষ্মিত হইরা ক্মিছোরাসম্পন্ন একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ৩৫।

ভাঁছারা ঐ বৃক্ষের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে ভোজন যাচ্ঞা করি-লেম। তথন সেই বৃক্ষ হইতে গভীরাও বিশ্বরজননী বাণী উচ্চারিত হইল। ৩৬। এই পুর্কারণীতাঁরে একটি লোগাঁতে দিব্য সন্ন পরিপূর্ণ আছে। তথায় গিয়া যথেচছভাবে আহার কর। ৩৭।

মুনিগণ এইরপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমনপূর্বক দিব্য ভোজ্য আহার করিয়া সেই দিব্যতরু-সংশ্রিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে ?" ৩৮।

তিনিও বলিলেন যে, গ্রাবস্তী নগরীতে অনাথপিগুদ নামে এক গৃহস্থ আছেন। আমি তাঁহার সজ্যভোজনের ব্রাহ্মণ ছিলাম। ৩৯।

আমি পরিচর্য্যায় চতুর ছিলাম এবং দ্ধিকুস্ত লইয়া পরিবেশন করিতাম। সঙ্গভোজন শেষ হইলে আমি স্বল্পমাত্র অবশিষ্ট অন্ধ আহার করিতাম। ৪০।

আমি ভিক্সগণের তাদৃশ গৌরব ও রাজভোজন-লাভ দেখিয়া এবং নিজের স্বল্পমাত্র অলবণ ভোজনে তঃখিতমনাঃ হইয়াছিলাম । ৪১।

তৎপরে আমি অনাথপিগুদের কথায় এবং ভোজন-গৌরব-প্রত্যাশায় অফ্টাঙ্গযুক্ত পোষধত্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। ৪২।

আমি লোভবশতঃ ব্রত-সমাপ্তি না হইতেই রাত্রিকালে ভোজন করিয়াছিলাম। এজন্ম আমি খণ্ডপোষধ নামে লোকসমাজে খ্যাত ছিলাম। ৪৩।

সেই খণ্ডিত ত্রতের ফলেও আমি দেবপুত্র হইয়াছি। মুনি-গণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া অত্যস্ত বিশ্মিত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ৪৪।

তাঁহারা যাইতে যাইতে চিস্তা করিলেন যে, আমরা চিরকাল তীত্র তপস্যাদারা কেবল ক্লেশই পাইতেছি। অভাপি কুশল-লাভ হইল না। ৪৫।

এখন আমরা পোষধত্রত করিবার জন্মই চেফী করিব। নিরপায় ও স্থাপোয়ভূত নিজ হিতকার্যো কাহার না আদর হয় ? ৪৬। মুনিগণ এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে কৌশাস্থা নগরাভিমুখে গেলেন এবং সেই বিখ্যাত স্থানের গৃতে উপস্থিত হই-লেন। ৪৭।

তথায় ভাঁছারা স্থ্যদন্ত আতিথা গ্রহণ করিয়া ভাঁছাকে সেই অদ্ভূত বৃত্তাস্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁছার সঙ্গেই অনাথ-পিঞ্চকে দেখিতে গেলেন। ৪৮।

তাঁছারা আবস্তী নগরীতে গিয়া অনাথপিগুদ কর্তৃক বিশেষ সমাদর সহকারে পূজিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটেও বেরূপ দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তৎসমুদ্য নিবেদন করিলেন। ৪৯।

ধর্মপরায়ণ অনাথপিওদ প্রীত হইয়া ঐ সকল ব্রভার্থী মুনিগণকে এবং স্কুক্তম স্থুখনকে ভগবানের নিকটে লইয়া গেলেন। ৫০।

ভগবান্ও অনাথপিগুদের কথায় তাঁহাদিগের প্রতি অসুগ্রহ করিলেন। তাঁহারা ভগবানের অপুগ্রহে সতাজ্ঞান লাভ করিয়া স্থগতি প্রাপ্ত হইলেন। ৫১।

তৎপরে মুনিগণ চলিয়া গেলে ভগবান্ পক্ষপাত্যুক্ত দৃষ্টিপাত দার। স্থানকে বিলোকন করিয়। তাঁহাকে সমাক্ জ্ঞানভাজন করিলেন। ৫২।

় স্থান সত্যসন্দর্শন ঘারা বিশেষ কুশল লাভ করিয়া কৌশাখী-নগরে গমনপূর্বক জিনের জন্ম একটি বিহার নির্মাণ করিয়া দিলেন। ৫৩।

চুন্দনামক এক ভিক্ষু ভগবান্ কর্ত্বক আদিষ্ট হইয়া ঐ বিহার নির্মাণকার্য্যে সহায়তঃ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা চুন্দবিহারভূমি নামে। খ্যাত হইল । ৫৪।

রাধানাল্লী একটি দাসী ঐ বিহারের পরিচারিকা ছিল। ভগবান্ দয়া করিয়া ভাহার প্রদত্ত একটি শীর্ণ বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৫৫। স্থামি যেন অদাসী হই, এইরপে মনে মনে প্রণিধান থাকায় রাখা দাসী কর্ত্বক প্রাদত্ত সেই শীর্ণ চীবরটি ভগবানের সমানবর্ণ হইল। ৫৬।

স্থানের উজ্জল ও অদ্ভুত পুণ্যসম্ভার দেখিয়া ভিক্নুগণ ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার পূর্ববৃত্তাম্ভ বলিলেন। ৫৭।

পুরাকালে বারাণসীতে স্থান নামে একটি গৃহস্থ ছিলেন। মছাকুঞ্লারের বেরূপ দানবারি (অর্থাৎ মদধারা) ক্ষয় হয় না, তক্রপ ইহাঁরও
দানের পরিক্ষয় হয় নাই। ৫৮।

একদা দাদশ বৎসর অনার্প্তি বশতঃ মহ। তুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, সেই সুদ্ধানেরই অন্নসত্র অথিগণের নিকট অবারিত ও অনবর্ত্ত খোলা ছিল। ৫৯।

ভাঁহার গৃহে পদ্মাকর নামে একজন ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ইহার দানকার্য্যের সহায়তা করিতেন। ইহার ব্যবস্থায় সমৃদ্ধি-সকল দানের নিমিত্ত সর্ববদা হাতের কাছে উপস্থিত থাকিত। ৬০।

ধর্মাদৃত নামক ধীমান তাঁহার মন্ত্রী প্রত্যেক বৃদ্ধসঞ্চের ভোজন-কালের বিজ্ঞাপক হইয়া তথায় উপস্থিত থাকিতেন। ৬১।

একদিন কার্য্যামুরোধে তাঁহার কালব্যতিক্রম সংখটিত হওরায়,
কুকুর নামক একজন অগ্রেই সঞ্চ্যগণের ভোজনকাল বিজ্ঞাপ্রিভ
করিয়াছিলেন। ৬২।

সম্প্রতি সেই স্থন্ধানই আমি হইয়াছি। সেই কোষাধ্যক অনাথ-পিগুদ হইয়াছেন এবং যিনি ধর্মদূত ছিলেন, তিনিই রাজা উদয়নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৬৩।

কুকুরনামক যে ব্যক্তি সংজ্ঞানির্দেশক ছিলেন, তিনিই স্থান ইইয়াছেন। ইহাঁর ঘোষ অর্থাৎ শব্দবারা রাজা ইহাঁকে চিনিতে পারায় ইহাঁর অপর নাম বোষিল হইয়াছে। ৬৪। ভিক্ষণ সংসারনাশক ভগবান্কর্তৃক কথিত এই <sup>ব</sup>িত্ত চরিত-কথারূপ পুণ্যময় সৌরভযুক্ত স্থারস, সন্তুষ্টমনে াণ্রপ অঞ্চলিছারা পান করিয়াছিলেন। ৬৫।

স্থুধনাবদান নামক পঞ্চত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

# ষট্ত্রিংশ পলব।

পূৰ্ণাবদান।

विबुधसदिस पद्मं श्रोभते पङ्कजन्म शुचिपरिसरजातं स्मृशाते न स्वलालम् । महजपरिचितानां नित्यमन्तर्गतानां भवति सितगुणानां कारणं नैव जातिः ॥ १॥

পক্ষে উৎপন্ন পদ্ম দেবসভামধ্যে শোভিত হয়। শুচি স্থানে উৎপন্ন স্থলপদ্মকে কেহ স্পর্শপ্ত করে না। অতএব জাতি কখনই সতত অন্তর্বস্ত্তী ও পরিচিত স্বাভাবিক সদ্গুণের কারণ হইতে পারে না। ১।

পুরাকালে যখন সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলচিস্তা-পরায়ণ ভগবান জিন শ্রাবস্তা নগরীর জেতবন নামক আরামে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন শুর্বারক নামক নগরে মনীবিগণের অগ্রগণা ও বহুরত্ন সঞ্চয় করায় সাগরসদৃশ ভবনামক এক বণিক্ বিভ্রমান ছিলেন। ২-৩।

কালে এই ভবের কেতকী নামক স্বায়ার গর্ভে ভবিল, ভবভদ্র ও ভবনন্দী নামে বিখ্যাত তিনটি পুত্র হইল। ৪।

একদা ভব রোগবশতঃ মুম্র্প্রায় হইলে তাঁহার বাক্পারুক্তরে উদ্বিশ্ন হইয়া ভদীয় পত্নী ও পুত্রগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার সেবাশুশ্রাষা হইতে বিরত হইল। ৫।

তখন মল্লিকা নাম্বী একটি দাসী ভক্তিবশতঃ তাঁহার পরিচর্ব্যা করিতে লাগিল এবং তাহারই সেবায় ভব ক্রেমে স্থন্থ হইলেন। ৬। কৃতজ্ঞ ভব, দাসীর স্লেহে ও উপকারে বাধ্য হইয়া, তাহার সহিত উপগত হইলেন এবং ঋতুকালে তাহার সহিত সঙ্গত হইয়া একটি পুক্র উৎপাদন করিলেন। ৭।

ঐ পুত্রের জন্ম পিতার সকল মনোরথ পূর্ণ হইয়া উঠিল, এ জন্ম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্থন্দর বালকটির নাম পূর্ণ রাখা হইল। ৮।

পূর্ণের জোষ্ঠ আতৃত্রয় বিবাহাদি করিয়া ধনাশাবশতঃ সমুদ্র-গমন করিলেন; কিন্তু পূর্ণ নিজ পিতার দোকানে থাকিয়াই প্রচুর ধন অর্জ্জন করিতেন। ৯।

তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাভৃত্রয় অর্থোপার্চ্ছনপূর্বক সাগর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমূদ্রা গণিতে গণিতে নিজ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০।

সমুদ্র-গমন করিয়া তাঁহাদের যত ধনাগম হইয়াছিল, পূর্ণের নিজ গুহে থাকিয়াই পুণ্যবলে তদপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন হইয়াছিল। ১১।

ইহা দেখিয়া উহাদের বৃদ্ধ পিতা পরিণামে হিতকর এই কণা বলি-লেন যে, অধিক আশা করিলে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ১২।

তোমাদের সমুদ্র-গমন দ্বারা বহু পরিশ্রম করিয়া কিরূপ লাভ হইরাছে, তাহা ত দেখিয়াছ, কিন্তু মহায়ান্ পূর্ণ অফ্রেশে ততোহধিক ধন অর্জ্জন করিয়াছে। ১৩।

নিজ নিজ পুণ্যকর্ম্মের ফলে লোকের ধনাগম হইয়া থাকে। কাহারও হস্ত হইতে ধন অপগত হয়, কেহ বা পতিত ধন প্রাপ্ত হয়। ১৪।

সদাচার পরিত্যাগ না করিলে, যথোচিত বিবেচনাপূর্বক কার্য্য করিলে এবং দেশ ও কালের পরিজ্ঞান থাকিলে, সকল স্থানেই সক্ষানের সম্পদ্ লাভ হয়। ১৫।

ধর্ম্মনারণ স্থীগণ নিজ গৃহেই কৃতার্থতা লাভ করেন। ক্ষান্তের। ক্লান্ত্র পরাও প্রাণসন্ত প্রাপ্ত কয়। ১৬। ধনোপার্চ্জনের এই মূল সূত্রটি যত্নসহকারে বুঝা উচিত। পরশ্রীকাতরতা পরিত্যাগদারা বিশুদ্ধবৃদ্ধি, সাধীনচেতাগণেরই ধনদারা অভ্যুদয় হয়।১৭।

তোমরা সতত একমত থাকিবে। কদাচ যেন মতভেদ না হয়। বংশমধ্যে মতভেদ হইলে ভগা কুন্ত হইতে যেরূপ জল অপসত হয়, তদ্রপ বংশ হইতে সমস্ত কলাণি অপগত হয়। ১৮।

যেরপ অগ্নির সহিত কাষ্ঠযোগ না থাকিলে, উহার উজ্জ্বল তেজ নফ্ট হয়, তদ্রপ জ্ঞাতিদের মধ্যে মতভেদ হইলে, বিপুল বংশেরও বিস্তৃতি নফ্ট হয়। ১৯।

রাত্রিকালে পত্নীগণ কর্ত্বক সতত বিদেষবিদ্যা অধ্যাপিত হ**ইলে,** স্রাতৃগণের মধ্যে মতভেদ হওয়া নিশ্চিত। তালা কিরূপে নির্ভ হইতে পারে ? ২০।

যে পর্যান্ত কুঠারধারাসদৃশ নারীর প্রভাব সন্তরে প্রবেশ না করে, সে পর্যান্ত উন্নত বংশের দৈধভাব কখনই হয় না। ২১।

স্ত্রীগণ ধনালোচনাদার। ভাতাকে, কটুবাকা ও কুৎসাদারা গুরু-জনকে এবং একাভিলাষদারা মিত্রকে বিদেষপরায়ণ করিয়া ভুলে। ২২।

নারীগণ হাসিতে হাসিতেও ক্রবিলাসদারা এরূপ বাক্য বলে, যে তাহাদারা মিত্রের স্নেহের মূল পর্যাস্ত উৎপাটিত হয়। ২৩।

ভব নিজ পুত্রগণের মঙ্গলের জন্ম এইরূপ হিতকথা উপদেশ দিয়া কালে অনিতা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ২৪।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় পৈতৃক ধন অবিভক্ত রাখিয়াই দেশাস্তরে ধনা-জ্জানের জন্ম আসক্ত হইলেন, কিন্তু পূর্ণ গৃহেতেই ধনচিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৫।

কালক্রমে ভাঁহার৷ গৃহে ফিরিয়া স্বাসিলেন এবং স্ত্রীগণ ভাঁহাদের

কর্ণে মন্ত্র দান করায়, বস্ত্র ও খাছ্যন্ত্রব্য লইয়া তাঁহারা বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এ জন্য তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। ২৬।

অতঃপর তাঁহারা যখন পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে লাগিলেন, তখন পূর্ণ দাসীগর্ভজাত বলিয়া তাঁহাকে কোন অংশ দিলেন না। ২৭।

কিছু দিন পরে পূর্ণ পণিমধ্যে শীতে সঙ্কুচিত এবং গ্রীষ্মভাপে বিবর্ণ একটি কাষ্ঠভারবাহীকে দেখিতে পাইলেন। ২৮।

তিনি সেই ভারবাহীর নিকট হইতে মূল্য দিয়া কাষ্ঠভারটি গ্রহণ করিলেন এবং তন্মধ্যে অগ্নিভাপেরও শান্তিপ্রদ দিব্য চন্দন দেখিতে পাইলেন। ২৯।

তিনি নিজ পুণ্যবলে সেই কাষ্ঠভারদার। প্রচুর ধন লাভ করিলেন এবং ক্রেমে সার্থবাহগণ ও রাজারও পূজ্য হইয়া উঠিলেন। ৩০।

তৎপরে পূর্ণ অর্থিগণকে সর্ববস্থ দান করিলেন এবং ছয়বার সমৃদ্রগমন করিয়া সমস্ত বণিক্গণের পারাপারের বায় নিজে বহন করিলেন। ৩১।

পরে তিনি শ্রাবস্তাবাসী বণিক্গণকর্ত্তক অমুরুদ্ধ হইয়া পুনর্ববার প্রবহণে আরোহণ পূর্ববিক সমুক্রদ্বীপে যাত্রা করিলেন। ৩২।

এইবার প্রত্যাবৃত্তিকালে পূর্ণ প্রবহণস্থ বণিক্গণকর্তৃক গীয়মান স্থগতবিষয়ক একটি শৈলগাথা শ্রবণ করিলেন। ৩৩।

এই গাথাগুলি কাহার, এই কথা পূর্ণ জিজ্ঞাসা করিলে, বণিক্গণ বলিলেন যে, এই গাথাগুলি ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং গান করিয়া-ছিলেন। ৩৪।

তিনি এইরপে বুদ্ধের নাম শ্রবণ করিয়াই শত্যস্ত হর্ষান্থিত হইলেন। পুরুষগণের নিজবাসনাবর্তী বস্তু উদীরিত হইলেই তাহা প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। ৩৫।

ত্ৎপরে পূর্ণ বণিক্গণ কর্ত্বক বিস্তারিতভাবে কথিত ভগবৎ-কথা

শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রতি আসক্তমন এবং ভগবদ্দর্শনে সমূৎস্থক হইয়া উঠিলেন। ৩৬।

ক্রমে তিনি গৃহে আসিয়। সমস্ত পরিচছদ পরিত্যাগপূর্ববিক শ্রাৰস্তীনগরবাসী নিজস্কছৎ অনাথপিগুদের সহিত দেখা করিতে গমন করিলেন। ৩৭।

জিতেন্দ্রিয় পূর্ণ তথায় অনাথপিগুদের নিকট প্রব্রজ্যাভিলাষ নিবেদন করিয়া তাঁহার সহিত ভগবানের নিকট গমন করিলেন। ৩৮।

তিনি তথায় মোহান্ধকারের নাশক দিবাকরসদৃশ সর্বজ্ঞ ভগবান্কে দেখিয়া তদায় পাদদর্শনদারাই আপনাকে কুতার্থ বোধ করিলেন। ৩৯।

ভগবান্ পূর্ণের মনোভাব অবগত হইয়া নিজ দশনকান্তিদ্বারা চতুর্দ্দিক্ বিবেকবৎ বিমল করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৪০।

হে ভিক্ষো! আশস্বাবর্জিত, বিপক্ষহীন ও ক্ষয়রহিত মৎকথিত ধর্ম্মবিনয়ে আগমন কর এবং নিজ অভিপ্রেত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর। ৪১।

প্রসাদশীল জিন এই কথা বলিবামাত্র সহসা সর্ববসমক্ষে অলক্ষিত-ভাবে পূর্ণের দেহে প্রব্রজ্ঞা পতিত হইল। ৪২।

ভৎপরে তিনি প্রশম প্রাপ্ত হইয়া শক্র ও মিত্রে সমজ্ঞানী হই-লেন্ব এবং শাস্তার শাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক নিজ-ছানে গমন করিলেন। ৪৩।

পরে পূর্ণ নিজ ক্ষান্তিগুণ পরীক্ষা করিবার জন্ম একটি লোকের সহিত ক্রুরজনের নিবাসন্থান শ্রোণাপরান্তকনামক দেশে গমন করিলেন। ৪৪।

তথায় একটি লুব্ধক মৃগয়ার ব্যাঘাতকারী পূর্ণকৈ আসিতে দেখিয়া ক্রোধে ধমুঃ আকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে মারিতে ধাবিত হইল। ৪৫। কিন্তু সেই লুব্ধক নির্বিকার, নিরুদ্বেগ, ভয়হীন এবং প্রহারের অনুমোদক পূর্ণকে দেখিয়াই শান্তিভাব অবলম্বন করিল। ৪৬।

তথন প্রসাদগুণসম্পন্ন পূর্ণ সহস। শান্তিপ্রাপ্ত ঐ লুব্ধককে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহাদার। অনুচরসহ লুব্ধক পরিণামে বোধিপ্রাপ্ত হইল। ৪৭।

ক্রমে পূর্ণ তথায় স্থগতজনোচিত সর্বনপ্রকার দ্রব্যে পরিপূর্ণ, রমণীয় পঞ্চশত বিহার নির্মাণ করাইলেন। ৪৮।

জ্ঞানপূর্ণ পূর্ণ তথায় দেবগণের পূজনায় হইয়া উঠিলেন এবং মুনিগণের স্পৃহণীয় বৈরাগ্যসম্পৎদারা শোভিত হইলেন। ৪৯।

এ দিকে পূর্ণের অগ্রজ ভাবিল কালক্রমে ধনহান হইয়া ধনাশা-বশতঃ পুনর্ববার সমৃদ্র-গমন করিলেন। ৫০।

তিনি প্রবহণে আরোহণ করিয়া অনুকৃল বায়বশতঃ অল্পদিনমধ্যেই গোশীর্যচন্দনবনে উপস্থিত হইলেন। ৫১।

তথায় পঞ্চশত কুঠারিকগণ সেই ভুজস্পগণ্যাপ্ত দিবা চন্দন-বন ছেদন করিতে উছাত হইলে, সেই বনের অধিপতি ফক্ষসেনাপতি মহেশ্বর ক্রোধ করিয়া কালিকনামক মহাবায়ু ছাড়িয়া দিলেন। ৫২-৫৩।

সেই মহাবায়ুদার। বণিক্গণ সকলেই প্রাণসংশয় প্রাপ্ত হইয়া শিব ও ইক্ত প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বানপূর্নক ক্রন্দন করিতে লাগিল। ৫৪।

তখন সেই দলের নায়ক ভবিল অমুতাপসহকারে বক্তক্ষণ চিন্তা করিয়া আর্ত্তরবকারী বণিক্গণকে বলিলেন। ৫৫।

আমার পরমহিতৈষা কনিষ্ঠ ভাতা পূর্ণ পূর্নের আমাকে বলিয়া-ছিল যে, সমুদ্রগমনে বহুতর ক্লেশ; স্থুখ অতি অল্প। অতএব তথায় বাওয়া উচিত নতে। ১৬।

ধীমান্ ও সত্যদশী পূর্ণের বাক্য না শুনিয়া আমি ধনলোভে এই যোর বিপৎসাগরে পতিত হুইয়াছি। ৫৭। বণিক্গণ সকলেই এই কথা শুনিয়া এবং মনে মনে পূর্ণের লোক-বিশ্রুত প্রভাব চিন্তা করিয়া তাঁহারই শরণাগত হইল। ৫৮।

জগতের ক্লেশরূপ বিষদোষের অপহারক ও করুণাপূর্ণচিত্ত পূর্ণকে নমস্কার। বণিক্গণের এইরূপ সমস্বর শব্দে আকাশ সংপূরিত হইলে, সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্ষণকালমধ্যেই গিয়া পূর্ণকে সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ৫৯-৬০।

শ্রোণাপরাত্তকদেশস্থ পূর্ণ বণিক্গণের এইরূপ বিপ্লবকণা শুনিয়া সমাধিবলৈ ক্ষণকালমধ্যে আকাশমার্গে প্রবহণে আগমন করিলেন।৬১।

তথন পূর্ণ তথায় পর্যাঙ্কবন্ধ অর্থাৎ পর্যাঙ্কনামক আসনবন্ধদারা মেরুপর্ববতের শ্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইয়া প্রালয়কালীন বায়ু-সদৃশ সেই উত্তাল বেগবান বায়ুর গতি রোধ করিলেন। ৬২।

যক্ষরাজ, পূর্ণ কর্তৃক বায়বেগ রুদ্ধ হইয়াছে জানিতে পারিয়া হাঁহাকে প্রসন্ধ করিলেন এবং বণিক্গণকে চন্দনবন অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। ৬৩।

তথন ভাবিল পূর্ণের অনুগ্রহে বহুতর চন্দন-রৃক্ষ গ্রহণ করিয়া হয়-সহকারে পূর্ণের সহিত শুর্বার নামক নিজ নগরে গমন করিলেন।৬৪।

অনস্তর পূর্ণ ভাতার সম্মতিক্রমে গোশীর-চন্দনদারা স্থগতগণের বাসোপযুক্ত চন্দনমালা নামক একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। ৬৫।

তৎপরে পূর্ণ ধ্যানযোগে ভগবান্কে আহ্বান করিলে, তিনি জেতবন হইতে সত্বর আকাশমার্গে শত্যোজন অতিক্রেম করিয়া তথায় আগমন করিলেন। ৬৬।

ভগবানের আগমনকালে সম্মুখে বিস্তৃত তদীয় দেহপ্রভাদারা বস্তু-সকল পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যেন স্থবর্ণময় হইয়া উঠিল। ৬৭।

নগরের উপাস্তবাসিনী অঙ্গনাগণ ভগবান্কে দর্শন করিয়া অত্য-ধিক চিত্তপ্রসাদবলে প্রশমে উন্মূখ হইয়া উঠিল। ৬৮। ভগবান্ অঙ্গনাগণের কুশলের জন্ম সংসারে সমাদৃত সভ্যো-পদেশ প্রদান করিলেন। তাহা দ্বারা তাহারা কুশলপ্রাপ্ত হইল। ৬৯।

ভগবানের প্রভাবে অঙ্গনাগণ তথায় পৌরাঙ্গনা নামক একটি চৈত্য নির্মাণ করিল। অভ্যাপি চৈত্যবন্দকগণ সেই চৈত্যকে বন্দনা করিয়া থাকে। ৭০।

ভগবান্ অসুগ্রহ করিয়া মুনিগণের ও বন্ধলধারী মুনির বিশুদ্ধ প্রব্ঞা বিধান করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। ৭১।

তৎপরে ভগবান্ জিন সেই চন্দনমালানামক প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া উহাকে জনসমূহের ভারধারণে সক্ষম স্ফটিকময় করিলেন। ৭২।

অতঃপর করুণানিধি ভগবান্ রত্নাসনে আসীন হইয়া সর্ব্যপ্রাণীর শাস্তির জন্ম নির্বাণোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ৭৩।

ইতাবসরে কৃষ্ণ ও গোতম নামক তুইটি মুনাক্র অমুচরগণসহ তথায় আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রবণপূর্ববক শাস্তার শাসন গ্রহণ করিলেন। ৭৪। অতঃপর ভগবান তথায় প্রাসাদটি প্রতিগ্রহ করিয়া পুনর্বার জেতবনে যাইবার জন্ম ভিক্ষুগণসহ উথিত হইলেন। ৭৫।

যাইবার সময় ভগবান্ মারীচিলোকবর্ত্তিনী মোদ্গল্যায়নের মাতাকে সতুপদেশদারা ধর্মমার্গে সল্লিবেশিত করিলেন। ৭৬।

অনস্তর ভগবান্ জেতবনে উপস্থিত হইলে, ভিক্সুগণ বিশ্মিত হইয় ভগবান্কে পূর্ণের পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিং ভাঁহাদিগকে তাহা বলিলেন। ৭৭।

পুরাকালে পূর্ণের পূর্বজন্ম পূর্ণ কাশ্যপ নামক সম্যক্সমুদ্ধে বিহারাধিকারী ও সঞ্চাগণের সেবক ছিলেন। ৭৮। °

একদা তিনি বিহারভূমি মার্চ্জনা করা হয় নাই দেখিয়া ক্রোং বশতঃ প্রব্রজিত উপধিবারিককে কটুকথা বলিয়াছিলেন। ৭৯। হে উপধিবারিক! অন্ত কোন্ দৃপ্ত দাসীপুত্রের ভূমিমার্জ্জনার পালা। কি কারণ এই বিহার মার্জ্জনা করা হয় নাই। এই কথা বলিয়া তিনি উপধিবারিককে ভর্মনা করিয়াছিলেন।৮০।

সেই কটুকথা বলার পাপে পূর্ণ নরকত্বর্গতি ভোগ করিয়া পঞ্চশত জন্ম দাসীপুত্র হইয়াছেন। ৮১।

ভিক্সভ্যের উপাসনা করাই পূর্ণের মহাপুণ্যের কারণ হইয়াছিল। সেই পুণ্যবলেই ইনি নিঃশেষ-সংসারক্রেশ-বর্জ্জিত অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৮২।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত পূর্ণের পুর্ণ্যোপচয়জনিত ঈদৃশ প্রভাব-কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং সভামধ্যে পুর্ণ্যের প্রশংসায় রত হইলেন। ৮৩।

ইতি পূর্ণবিদাননামক ষট্ত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

## সপ্ততিংশ পল্লব।

### মূক-পঙ্গু অবদান।

त्राकिञ्चन्यस्वाय निस्पृत्तया वैराग्यसद्योज्ञषः सर्ज्ञे यान्ति विद्वाय कायसचिवाः सन्तः प्रशान्यं वनम् । तत्रापि बतडस्वरे परिकरारन्थाय चेत् सञ्चयः

तत् कः कोग्रपिक्छदोपकरणं गे हेऽपराधः क्रतः ॥ १ ॥

বৈরাগ্যসম্পন্ন জনগণ নিস্পৃহতাবশতঃ অকিঞ্চনভাবরূপ স্থ-লাভের জন্ম সর্ববিত্যাগ করিয়া কেবল দেহ সঙ্গে লইয়া শান্তির জন্ম বনে গমন করেন। বনে গিয়াও যদি ব্রত-আড়ম্বরের উপকরণ সঞ্চয় করা হয়, তাহা হইলে গৃহে থাকিয়া ধন ও পরিচছদাদি-সংগ্রহে কি অপরাধ হইল ?। ১।

পুরাকালে যথন ভগবান্ জিন জেতবনারাম নামক বিহারে বর্ত্তমান ছিলেন, তথন প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত শাক্যকুমারগণের বিচিত্র চীবর, উৎকৃষ্ট ভিক্ষাপাত্র ও যোগপট্ট প্রভৃতির প্রভৃত সঞ্চয় বিলোকন করিয়া তিনি চিস্তা করিলেন । ২-৩।

হায়! এখনও ইহাদের দেহাভিমানময় বন্ধনের কারণ নিবৃত্ত হয় নাই। এখনও ইহাদের উপকরণ সংগ্রহে আগ্রহ আছে। ৪।

দেহ থাকিলে, তাহা পরিকার করিতে হয় এবং তাহার উপকরণ সংগ্রহও করিতে হয়। অহো! দেহাভিমান কিরূপ বন্ধনের শৃথালস্বরূপ। ৫।

সকল বিষয়েই মধ্যস্থ ভগবান্ জিন এইরূপ চিস্তা করিয়া করুণা-বশতঃ সমাগত শাক্যগণের কুশলের জম্ম উদ্ভত হুইলেন। ৬। ভগবান ভিক্ষুগণের সহিত দেখা না করিবার জন্ম এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিবে, তাহাকে তিন মাস সেখানে অপেক্ষা করিতে হইবে। ৭।

্ এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে, ক্ষুদ্রচীবরধারী ও আরণ্যক-ব্রত্যারী উপসেন নামক একজন ্ভিকু কার্য্যোপলক্ষে তথায় আগমন করিলেন। ৮।

শ্লাঘনীয় উপসেন আসিবামাত্র নিয়মানুসারে নিবারিত হইয়াও তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শনলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং ক্ষণকাল থাকিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক প্রস্থান করিলেন। ৯।

তিনি যখন গমন করেন, তখন ভিক্ষুগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে আর্য্য! ভগবান্ কিরূপে আপনাকে দর্শন দিলেন ? ইহা বড়ই আশ্চর্য্য!।১০।

ভগবানের আজ্ঞায় তিন মাস অপেক্ষা করিবার যে নিয়ম করা হইয়াছে, আপনি উন্মার্গগামী হইয়া কিরুপে ভিকুসজ্যের সে নিয়মভক্ষ করিলেন ?। ১১।

উপসেন ভিক্ষুগণের বাক্য শ্রাবণ করিয়া হাস্যপূর্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, আমি কোনরূপ নিয়ম লঙ্ঘন করি নাই। ১২।

দর্শনকালে ভগবান্ স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি আরণ্যক-ভিক্ষু, আমার দর্শনলাভে কোনও নিষেধ নাই। ১৩।

পরিচ্ছদাদি উপকরণ ত্যাগ করায় বন্ধমূক্ত, বৃক্ষমূলবাসী ও ধূলি-শায়ী ভিক্ষগণের ভগবদ্দর্শনে বারণ নাই। ১৪।

যাঁহারা "এইটি অন্ত হইবে, অন্যটি কল্য হইবে", এইরূপে পাত্র ও চীবর প্রভৃতির সঞ্চয়ে নিরত থাকেন, তাঁহাদেরই দর্শনলাভ হইবে না।১৫।

যাঁহারা শাস্তিরতের উপকরণ-সংগ্রতে অধিকতর আগ্রহ করেন, তাঁহারা:হিমশিশির জল লাভ করিয়াওতৃষ্ণাতুরই থাকেন। নিত্য-নিধান বিবৃত হইলেও ভাঁহার। অন্তাপেক্ষা অধিক দরিক্রই থাকেন এবং ভাঁহাদের চন্দনবৃক্ষ হইতেও সম্ভাপপ্রদ অগ্নি উদগত হয়। ১৬।

শাক্য ভিক্ষুগণ উপসেন-কথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া সহসা লজ্জায় হতোৎসাহ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৭।

ভগবান্ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন, অশ্ব লোক-উদ্দেশে বলেন নাই। যেহেতু আমরাই বিচিত্র চীবর পরিধান করিয়া থাকি। ১৮।

ইচ্ছারহিত লোকগণই ভগবানের প্রিয়। আমরা মহেচ্ছাবান, এক্ষপ্ত তাঁহার অপ্রিয়। অতএব আমরা ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্ত হইব। ১৯।

তাঁহারা সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থন্দর চীবরগুলি পরিধান করিলেন এবং অতিরিক্তগুলি ত্যাগ করিয়া ভগবানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ২০।

তাঁহাদের কামনা বিরত হওয়ায় ভগবান্ তখন তাঁহাদিগের প্রতি অকুগ্রহ বিধান করিলেন। যাহাতে জ্ঞানরূপ বজুদারা তাঁহাদের সংকায়দৃষ্টি অর্থাৎ মায়ারূপ শৈল বিদীর্ণ হইন। ২১।

তথাগত ভগবান্ ভিক্ষুগণ কর্তৃক স্রোতঃপ্রাপ্তিফলপ্রাপ্ত শাক্যকুমার-গণের পূর্ববর্তাস্ত জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন। ২২।

পূর্ব্বকালে বারাণসীতে ত্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। দানজলে সভত আত্র্রে বদীয় বাহু দিগ্গজের স্থায় পৃথিবী ধারণ করিয়াছিল। ২৩।

মুক্তালতার স্থায় গুণশালিনী ব্রহ্মাবতীনাম্মী ভদীয় পত্নী সংপুরুষের কীর্ত্তির স্থায় বিখ্যাতা ছিলেন। ২৪।

নির্ম্মলাশয়া ব্রহ্মাবতী জলক্রীড়াবস্থায় দিব্যলক্ষণসম্পন্ন ও পতির প্রতিবিশ্বসদৃশ একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ২৫।

अनमध्य छेरशम ঐ वानक छेमक नारम था। इहेग्राहिन।

পিতার যৌবরাজ্যাভিলাষের সহিত বালকটি ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ২৬।

কুমারের জন্মদিনেই তাঁহার পঞ্চশত অমাত্যগণও কুমারের তুল্য-রূপ পঞ্চশত পুত্র লাভ করিলেন। ২৭।

জাতিশ্মর কুমার শিশুকালেই নিজ পূর্ববৃত্তান্ত শ্মরণ করিয়া নিজের হিতকর ও সমুচিত পুণ্যবিষয়ে চিন্তা করিতেন। ২৮।

পুরাকালে আমি ষষ্টিবর্ষকাল যৌবরাজ্য করিয়া বহুদিন নরক-সন্ধটে কর্ম্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৯।

এই জন্মেও আমার পুনর্বার যৌবরাজ্য উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে অনুরোধ করিলেও আমি কখনই এ পাপকার্য্য করিব না। ৩০।

কুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্যভোগে পরামুখ হইয়া পিতার উদ্বেগজনক মূক ও পঙ্গুভাব গ্রহণ করিলেন। ৩১।

ত্রখন তিনি সকল প্রকার স্লক্ষণযুক্ত হইয়াও রাজ্যলাভের অধোগ্য হওয়ায় বন্ধুজনের ছুঃখজনক মৃক-পঙ্গু নামে খ্যাত হইলেন। ৩২।

মন্ত্রিপুত্রগণ সকলেই শস্ত্র ও শাস্ত্রবিচ্ছায় উন্নতিলাভ করিলেন, কিন্তু রাজপুত্র বিদ্ধিত হইয়াও উঠিতেন না এবং কথাও কহিতেন না। ৩৩।

তৎপরে রাজা বৈছাগণকে কুমারের রোগের ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, তে রাজন্ ! রাজপুত্রের কোনরূপ বিকলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ৩৪।

যন্তপি অভ্যাসবশতঃ সুখসেবী কুমারের এরূপ দোষ হইয়া থাকে, ভাষা হইলে ভয় ও সংবেগদারা ইনি উঠিবেন ও কথা কহিবেন। ৩৫। রাজা বৈত্য-কথিত এই কথা অনুমোদন করিয়া মিথ্যা ভয় দেখাই-বার জন্ম পুত্রকে বধ্যভূমিতে পাঠাইলেন। ৩৬।

কুমার বধকারী পুরুষগণ কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া রথস্থ রাজাকে বলিলেন,—এই বারাণসীতে কোন লোক বাস করে না কি ?। ৩৭।

পুরুষগণ কুমারের এই কথা শুনিয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে রাজার নিকটে লইয়া গেল, কিন্তু তথায় পিতা কর্তৃক অমুরুদ্ধ হইয়াও তিনি পুনর্ববার কোন কথা কহিলেন না, মূকই রহিলেন। ১৮।

তৎপরে পুনর্বার বধ্যভূমিতে নীত হইলে কুমার একটি শব দেখিয়া বলিলেন,—এই শবটি কি বাঁচিয়া আছে, না সম্পূর্ণ মরিয়াছে ? ৩৯।

এই কথা শুনিয়া পুরুষগণ তাঁহাকে পিতার নিকট লইরা গেলে তিনি পুনর্বার মৌনী হইয়াই রহিলেন। তৎপরে পুনর্বার বধাভূমিতে নীত হইয়া পথিমধ্যে কুমার তাহাদিগকে বলিলেন যে, এই যে ধাল্যরাশি রহিয়াছে, ইহা একবার ভুক্ত হইয়া পুনরায় ভুক্ত হয়। এই কথা বলিয়াও কুমার পিতৃসন্ধিধানে নীত হইয়া পিতার সম্মুখে কোন কগাই বলেন নাই। ৪০-৪১।

তৎপরে রাজা কুমারকে যন্ত্রণা দিতে আদেশ করিলে কুমার বলিলেন যে, যদি আমাকে বর দেন, ভাহা হইলে আমি কথা কতি এবং পদ দারা গমনও করি। ৪২।

এই কথা শুনিয়া রাজা হাউ হইয়া বরদান অঙ্গীকার করিলে, কুমার পদ দ্বারা নিজে আগমন করিয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন। ৪৩।

আমি পঙ্গু, মূক বা জড়াশয় নহি, কিন্তু পূর্ববজন্মের ক্লেশ স্মারণ করিয়া বিহুবলতা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪৪।

আমি পুরাকালে ষষ্টিবর্ষকাল যৌবরাজ্য-স্থুখ ভোগ করিয়া ষষ্টিসহস্র বৎসর নরকমধ্যে বাস করিয়াছি। ৪৫।

এজন্য আমি রাজভয়ে মৃক ও পঙ্গুভাব অবলম্বন করিয়াছি। আমি প্রব্রুজ্যাদারা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিব, আমি এই বর চাহি। ৪৬।

রাজা পুক্র মৃক নহে, এ কারণ সস্তুষ্ট হইলেন এবং পুক্র সংসারে বিরক্ত, এজগু চুঃখিতও হইলেন। পরে পুক্রের এইরূপ কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন। ৪৭।

হে পুত্র ! আমার রাজ্য ধর্ম্মনূলক। ইহা ত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। যজ্ঞ, দান ও প্রজাপালন দ্বারা রাজসম্পৎ পুণ্যে পূর্ণ হয়। ৪৮।

হে পুত্র! তুমি আমার একমাত্র পুত্র। তোমাকে পরিত্যাগ করার কথা শুনিয়া আমি নিদ্রাহীন ও শোকশয্যাশ্রিত হইয়াছি। ৪৯।

পূর্ণচন্দ্রের স্থায় মনোজ্ঞ ও মৃক্তাফলবৎ স্থন্দর হাস্যশালিনী এই রাজসম্পৎ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্ঞা কেন ভোমার মনোনীত হইল ? ৫০।

কেন তুমি প্রভূত রাজ্যস্থাের সমুচিত শয্যা ত্যাগ করিয়া বনবাসে আসক্ত ও ধূলিপূর্ণ স্থানে শয়নাভিলাবা হইতেছ ? ৫১।

কান্তাগণের লীলোপযুক্ত ও দর্পণমণিমণ্ডিত প্রাসাদশালিনী এই রাজধানী ত্যাগ করিয়া ব্যাত্মাদির সঞ্চারে ভীষণ, প্রকাণ্ড অজগর সর্পের নিশাস দ্বারা দগ্মপত্র ও শুক্ষপ্রায় লতাসমন্তি বনভূমিতে কেন তোমার প্রীতি হইতেছে? ৫২।

রাজপুত্র পিতার এইরূপ বাক্য শ্রাবণ করিয়া দন্ত ও অধরের কমনীয় কান্তিদারা তাঁহাকে যেন বৈরাগ্য গ্রহণ করাইয়া বলিতে লাগিলেন। ৫৩।

শীতল ও নির্মাল জলসময়িত, সন্তোষরূপ চন্দ্রকিরণে শীতল ও বৈরাগ্য দ্বারা স্থন্দর বনভূমি কাহার প্রিয় নহে ? ৫৪।

পরদার যেরূপ ক্ষিপ্রস্থদারা দুর্জ্জনকে আবর্জিত করে এবং নরক-গমনে আয়াসিত করিয়া অপায় সাধন করে, সকলনারীই তদ্রুপ বলিয়া আমি বোধ করি। ৫৫।

চিন্তা, মন্ত্রণা, বিবেচনা ও ইন্দ্রিয়সংযম এইগুলি রাজগণের মন্দ নহে; কিন্তু তাঁহাদের প্রয়ত্ত্ব করিয়া হিংসা করিতে হয়, ইহাই নরকের কারণ। ৫৬।

কাননভূমি কুস্থমচ্ছলে সংসারকে উপহাস করে এবং স্বভাবতঃ বুধগণের প্রশমময়ী প্রীতি বিধান করে। রাজসম্পৎ গাঢ় চিন্তায় পরি- শ্রাস্ত ও ব্যঙ্গনের বায়ুদ্বারা উচ্ছ্বাসময়, অতএব ইহা স্থকর নহে, ইহা নিশ্চিত। ৫৭।

হে তাত! আমাকে অনুমতি দান করুন। আমি তপোবনে যাই-তেছি। সমস্ত পদার্থ ই অনিত্য বলিয়া জানিবেন। ৫৮।

মনীষী মহীপতি পুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা যথার্থ বলিয়া বুঝিলেন-এবং আশ্চর্যান্বিচ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৫৯।

হে পুক্র ! তুমি যদি বিবেকবিমল বনভূমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আগ্রে আমার সংশয় দূর করিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবে। ১০।

যখন ভুমি বধ্যভূমিতে যাইতেছিলে, তখন বক্রভাবে কথা কহিয়া-ছিলে, তাহার কি অভিপ্রায়, তাহা তত্ত্বতঃ আমাকে বল। ৬১।

কুমার রাজা কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, এখানে এমন কোন লোক নাই যে, আপনাকে আমার বধ হইতে নিবৃত্ত করে। ৬২।

স্কৃকতী ব্যক্তি মৃত হইয়াও জীবিত থাকে, পাপী ব্যক্তি না মরিয়াও মৃত হয়। ধনিগণ ধাম্মরাশির স্থায় পূর্ববসঞ্চিত পুণ্যই মূল হইতে ভোগ করে। এই আশয়ে আমি তখন সেই কথা বলিয়াছি। ৬৩।

রাজা এই কথা শুনিয়া আদর সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি কুশল লাভের জন্ম যাহা সমুচিত বোধ কর, তাহাই কর। ৬৬।

তৎপরে তিনি সজলনয়ন পিতা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পঞ্চশত মন্ত্রিপুত্রের সহিত তপোবনে গমন করিলেন। ৬৫।

তথায় তিনি অমুচরগণ সহ মহর্ষির নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরে দেখিলেন যে, মন্ত্রিপুত্রগণ কুগু ও বন্ধল প্রভৃতি প্রচুর সংগ্রহ করিয়াছেন। ৬৬।

उ९ शदत मक्ष्यविद्धयी कूमात छाहारमत महिछ एमथा कतिद्वन

না মনে করিয়া কিছুকাল একাকী বিজন বনে বাস করিতে লাগিলেন। ৬৭।

কুমার দর্শন ও সম্ভাষণে বন্ধনিয়ম হইলেও যদ্চছাক্রমে সমাগত মুগকে স্বাগতবাক্য ও কুশলপ্রশা জিজ্ঞানা করিতেন। ৬৮।

অমাতাতনয়গণ একটি মৃগত্রতধারী মুনিকে কুমার কর্তৃক সমাদৃত দেখিয়া সকলেই লচ্ছিত হইয়া চিন্তা করিলেন। ৬৯।

মৃগ ও মৃগত্রতচারী মৃনি, উভয়েই সঞ্চয়হীন, এজন্য কুমার ইহা-দিগকে সমাদর করিয়াছেন। ইহাদের অজিন, দণ্ড বা অন্য কোন সম্ভারের আড়ম্বর নাই। ৭০।

এই জন্যই কুমার আমাদের সহিত দেখা করা নিয়মবদ্ধ করিয়া-ছেন। ইনিও যদি ব্রতোপকরণ-সংগ্রহে ব্যগ্র থাকিতেন, তাহা হইলে ইহাঁরও দর্শন নিশ্চয়ই বারণ করিতেন। ৭১।

মন্ত্রিপুত্রগণ সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত ব্রতোপকরণ বারণা নদীতে নিক্ষেপপূর্ববক শুদ্ধান্তঃকরণে কুমারের নিকট গমন করিলেন । ৭২।

অতঃপর কুমার, গৃহত্যাগী মন্ত্রিপুত্রগণের প্রকৃতি ও ধাতু বিবেচনা করিয়া আশয় ও অনুশয়ের সমুচিত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। ৭৩।

আমিই সেই মৃকপঙ্গু রাজপুত্র ছিলাম এবং শাক্যগণই তখন মন্ত্রিপুত্র হইয়াছিলেন। আজও আমি পুনর্বার ইহাঁদিগকে ত্যাগো-পদেশ প্রদান করিলাম। ৭৪।

ভিক্ষুগণ স্বয়ং জিন কর্তৃক কথিত এইরূপ শাক্যকুমারগণের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত শ্রাবণ করিয়। আশ্রিতবৎসল ভগবান্ জিনের পরমকরুণার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৭৫।

ইতি মৃক-পঙ্গু অবদান নামক সপ্তত্তিংশ পল্লব সমাপ্ত।

## অফত্রিংশ পল্লব।

#### ক্ষান্তি অবদান।

ते जयन्ति धितशोसिनः परं निर्व्विकारगुचिसूचिताइताः । श्रेषवत् पृथुसभारनिर्व्वथा ये बहन्ति सुक्ततन्त्रमाः नमाम् । १ ।

যে সকল সৎকাষ্যক্ষম জনগণ বাস্তৃকির ভায় গুরুভারে ব্যথিত না হইয়া পৃথিবীকে বহন করেন এবং নিবিকার রুচি দ্বারা অদ্ভূত কার্য্য সূচনা করেন, এরূপ ধৃতিশীলগণই ধন্তা। ১।

পুরাকালে কোন এক নগরে প্রজাগণের হৃৎকম্পকারী শক্ত্র-স্বরূপ প্রসেন নামক এক যক্ষ লোকগণকে অত্যন্ত পীড়া দিয়া উদ্বর বৃক্ষে বাস করিত। ২।

অনাথবন্ধু ও সর্ববপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্ ভগবান্ সেই অকাল কালস্বরূপ যক্ষকে শিক্ষোপদেশ দারা শরণাগত করিয়া শাস্তি উপ-দেশ দারা বিনয়সম্পন্ন করিলেন। ৩।

সেই জগতের পীড়াদায়ক শান্তিগুণাবলম্বী হইলে দেবরাজ ইন্দ্র হৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট আগমন পূর্ববিক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হাস্যকারী ও সঞ্চরণকারী ভগবান্কে বলিলেন। ৪।

কি জন্ম আপনার মুখপায়ে হাস্যরূপ চন্দ্রুলেখার উদয় **হইল**। ইহা কোন আশ্চর্য্য বৃত্তান্তসূচক হইবে। সত্তগুণসাগর জনগণ সামান্ত লোকের স্থায় অকারণ হাস্য করেন না। ৫।

সর্ববদশী ভগবান দেবরাজের এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে ইন্দ্র ! এই স্থানে আমার পূর্ববর্তান্ত স্মরণ হওয়ায় হাস্য করিয়াছি । ৬ । পুরাকালে রোষবর্জ্জিত ক্লান্তিরতি নামে এক মুনি এই বনে বাস করিতেন। ইন্দু যেরূপ অরবিন্দে বিদ্বেষবান্, তদ্রূপ ইনিও পৃথিবীস্থ লোকমাত্রেরই ক্রোধ বা রজোগুণের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন। ৭।

একদা উত্তরদেশাধিপতি বসন্ত বনশোভা-দর্শনে কৌতুকবশতঃ কেলিস্থণের জন্ম অন্তঃপুরিকাগণসহ ক্ষান্তিরতির আশ্রমসন্নিধানে আগমন করিলেন।৮।

ভূমিপাল বসন্ত ক্রোধা ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্য একটি নাম কলি ছিল। তিনি তথায় নিত্তিনীগণের ক্রীড়াকালীন পাদপ্রহারলাভে সংশাকরক্ষের শোভা এবং তাহাদের মুখমদিরা-লাভে বকুল-রক্ষের শোভা লাভ করিলেন। ১। \*

রাজার বনবিহারে তাপদগণের তপদারে বিলোপ হওয়ায় অত্যধিক কোপবশতঃ তাঁহাদের ভ্রাকুটাভঙ্গীর তায়ে দৃশ্যমান এবং কামাগ্নির ধূমের তায় অমুভ্যুমান উড্ডান ভ্রমরগণ দ্বারা দিঘ্নগুল অন্ধকারিত হইল।১০।

পবনাকুল ভ্রমর লতাগণের পুস্পস্তবকে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহা স্তনের আকার ধারণ করিল এবং রক্তাধর ললনাগণও পাটলবর্ণ পল্লব-শোভিত লতার শোভা ধারণ করিল। ১১।

রাজাঙ্গনাগণ কৌতুকবশতঃ বনে বিচরণ করিতে করিতে নিশ্চল-ভাবে ধ্যানাসক্ত পূর্বেবাক্ত রাগবর্জ্জিত ঋষিকে দেখিয়া তাঁহার চতুদ্দিক্ ঘিরিয়া অবস্থান করিলেন। ১২।

অনস্তর রাজা সেই স্থানে আসিয়া এবং বধূগণবেষ্টিত ঐ ঋষিকে বিলোকন করিয়া ঈষ্যা ও ক্রোধবশতঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঋষির হস্ত ও পদ চেদন করিয়া ফেলিলেন। ১৩।

ধীরপ্রকৃতি ঋষি ছিল্লাঙ্গ হইয়াও বিকারপ্রাপ্ত হইলেন না এবং

শালকারিকগণ বলেন যে, কামিনীগণের পদাঘাতে অশোক এবং মুখনদিরা-লাভে
বক্ল পুলিও হয়।

রাজার প্রতি কোন কোপও প্রকাশ করিলেন না। ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ ও দেবগণ রাজার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতে উন্মত হইল, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ১৪।

তৎপরে রাজা নিজরাজধানীতে গমন করিলে অস্থান্থ বন হইতে সমাগত মুনিগণ তথায় ঋষিকে ছিন্নাঙ্গ দেখিয়া তাঁহারা ক্ষান্তিপরায়ণ হইলেও ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। ১৫।

তখন ঋষি শাপপ্রাদানে উন্মুখ মুনিগণকে নিবারণ করিয়া ক্ষমা করিতে বলিলেন। ক্ষমাগুণ কর্ত্ত্ব আলিক্সিতচিত্ত জনগণের কখনই কোপ কার্য্যসহ সঙ্গত হয় না। ১৬।

প্রসন্নচিত্ত ঋষি বলিলেন যে, যদি পাণিপদচ্ছেদে আমার কোনরূপ বিকারবেগ বা ক্রোধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমি যেন পুনশ্চ অক্ষতদেহ হই। ১৭।

তৎপরে ক্ষণকালমধ্যেই ঋষির হস্তপদ পুনঃ সংলগ্ন হইল। তখন দেবগণ স্তবপাঠপূর্ববক সত্তশুন্ত পুষ্পদার। ক্ষান্তিগুণাহিত ঋষিকে পূজা করিলেন। ১৮।

রাজাও সেই পাপরূপ বিষাক্ত বিস্ফোটকের যাতনায় চেষ্টাবিহান ছইয়া এবং তাহার উৎকট পূয়রূপ আবত্তে গড়াগড়ি দিয়া সংবর্ত্তপাক নামক নরকে গমন করিলেন। ১৯।

আমিই পুরাকালে সেই ক্ষান্তিরতি নামক মহর্ষি ছিলাম এবং দেবদন্তই কলি নামক রাজা ছিলেন। এই অতীত বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় আমি হাস্য করিয়াছি। অকারণ হাসি নাই।২০।

দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্মিতমানস হইলেন এবং আনন্দাতিশয়বশতঃ তদীয় সহস্র নয়ন বিকসিত হওয়ায় সূর্য্যকিরণস্পর্শে বিকসিত কমলাকরের শোভা ধারণ করিয়া দেবগণের বসতিস্থান স্বর্গে গমন করিলেন। ২১।

ইতি ক্লান্তি অবদান নামক অফীত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত !

# উনচত্বারিংশ পলব।

### কপিলাবদান।

श्रत्यसमुत्रतिमतां महतां विनाशदोषस्य दुर्जनसमागम एव हेतु:। कृबदुमाः किल फलप्रसवैः सहैव सद्यः पतन्ति जलसङ्गतिभिन्नमूलाः ।१।

তুর্চ্জন-সমাগমই অত্যস্ত উন্নতিশালী মহাজনের বিনাশ-দোষের কারণ হয়। নদীতীরস্থ বৃক্ষ জল-সঙ্গমে ভগ্নমূল হইয়া ফল ও পুষ্পা সহ নিপতিত হয়। ১।

\*পুরাকালে ভগবান্ তথাগত রুচির অট্টালিকা-শোভিত বৈশালী
নগরীতে বন্ধুমতী নদীর তটে বিচরণ করিতেছিলেন। ২।

সেই সময় কৈবৰ্ত্তগণ ঐ নদীর তুন্তর ও গভীর জলে জাল নিক্ষেপ করিয়া ঘোরাকার একটি মকর উদ্ধৃত করিল। ৩।

ঐ মকরের সাঠারটি মস্তক এবং সিংহ ও গজের স্থায় প্রথম মুখ ছিল। উহার পর্ববিতাকার দেহ বহু সহস্র লোকে সাকর্ষণ করিয়া তুলিল। ৪।

জ্বনগণ উহাকে দেখিয়াই ভয়ে আকর্ষণ-রজ্জু ছাড়িয়া দিল এবং বিস্ময়ে নিশ্চলনয়ন হইয়া ক্ষণকাল সেই স্থান হইতে যাইতেও পারে নাই, থাকিতেও পারে নাই। ৫।

এই বৈচিত্র্যময় সংসারে শত শত আশ্চর্য্যময় বিকৃত পদার্থ কত যে আছে, তাহার কে গণনা করিতে পারে ? ৬।

ইত্যবসরে ভূতভাবন ভগবান্ জিন সর্ব্দ্রপ্রাণীর পরিত্রাণের জন্য উল্লুত হইয়া ঐ স্থানে আসিলেন। ৭।

তিনি তথায় কৌতুকবশতঃ একত্র সমাগত আবালবৃদ্ধবনিতা জন-গণকে দেখিয়া নদীতীরে আসন গ্রহণ করিলেন। ৮। ভিক্ষুগণপরিবৃত ভগবান্কে তথায় আসীন দেখিয়া জনগণ সকলেই উন্মুখ হইয়া সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইল।৯।

কৈবতুগণ ভগবান্কে দেখিয়াই বিনয়াবনত হইয়া প্রাণিগণের বন্ধনসাধন সংসারসদৃশ বিশাল জাল ত্যাগ করিল। ১০।

তাহারা ভগবানের বাক্যে মৎসা, কুস্তার ও নক্রাদিকে জলে ত্যাগ করিয়া হিংসাবিরত ও পাপবিদ্বেয়ী হইয়া উঠিল। ১১।

ভগবান্ কৈবর্ত্তগণকর্তৃক সমুদ্ধ, ত সেই মহামকরকে সন্মুখে দেখিয়া দশনকান্তিদ্বারা করুণানদার স্বস্তি করিয়া তাহাত্তে বলিলেন। ১২।

বৎস ! তুমি কি কপিল ? তুমি কি নিজ চুদ্ধত স্মরণ করিতেছ না ? তুমি নিজ বাকাদোষের এইরূপ ফলভোগ করিতেছ। ১৩।

তোমার অকল্যাণের হেতুভূতা জননী এখন কোথায় আছেন? সর্ববিজ্ঞ ভগবান্ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মকর নিজ পূর্ববিজ্ঞা স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল। ১৪।

হে বিভো! আমি কপিলই বটে এবং আমার নিচ্চ হৃদ্ধতও স্মরণ করিছেছি। বাক্য-দোষেরই এই ফলভোগ করিছেছি বটে। ১৫।

আমার নরকের উপদেধী মাতা অগ্রেই নরকে গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া মকর তথায় উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১৬।

ভগবান্ শোকসাগরে নিমগ্ন মকরকে পুনরায় বলিলেন,—
এখন তুমি তির্যাক্যোনিপ্রাপ্ত। এ অসময়ে আমি কি করিব ? ১৭।

প্রমাদবান্ জনগণের উল্লাসজনিত উচ্চহাস্য ও পাপকার্য্য নরক-পাতের কারণতা প্রাপ্ত হইলে, তখন শান্তিরহিত অমুতাপ প্রতি রাত্রে বিষতৃল্য অত্যধিক ক্লেশাবেশ দারা সন্তাপ ও রোদনের শর্ণাগ্ত হুইতে উপদেশ দেয়। ১৮।

তুঃখক্ষরের জন্ম কণকাল আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ কর। চিত্ত প্রসন্ন ইইলে যথাকালে ত্রিদশালয়ে গমন করিবে। ১৯। বৎস ! এই হিতবাক্য শ্রাবণ কর এবং মনে বিচার করিয়া কার্য্য কর। সকল সংস্কারই অনিত্য। কেবল শান্তি ও নির্বাণের ক্ষয় নাই।২০। ভগবানের এইরূপ আজ্ঞায় মকর প্রসন্ধৃতা প্রাপ্ত হইলে তত্রত্য জনগণ বহুক্ষণ বিশ্বয়ে নিশ্চল হইয়া রহিল । ২১।

তৎপরে একজন প্রণয়সহকারে আর্য্য আনন্দের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি ক্রতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের নিকট মকরের পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২২!

বিমলজ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ধ ভগবান্ আনন্দকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—এই অকুশলশীল মকরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ২৩।

পুরাকালে ভদ্রকনামক কল্পে যখন মন্মুয়োর অযুত্বর্ধ প্রমায়ু-কাল ছিল, তথন কাশ্যপ নামক বুদ্ধ প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন। ২৪।

ঐ সময়ে বারাণসাতে অথিগণের কল্লবৃক্ষসদৃশ মহাবদান্ত কৃকি নামে রাজা বিভ্যমান ছিলেন। ২৫।

একদা পণ্ডিতসভায় সমাসীন বিতায় ইন্দ্রভুল্য কুকির নিকট বাদিসিংহনামক একটি বিদান ব্যাক্ষণ আগমন করিলেন। ২৮।

তিনি আগমন মাত্রেই রাজদর্শনি, আসন ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যাগণসহ রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন। ২৭।

হে বিভো! আপনি পণ্ডিতসভাস্থিত ও কল্যাণবান্ আপনার মঙ্গল হউক। আমরা কেবল আপনার সচ্চরিতামূতের লুব্ধক এবং দর্শনের অভিলাষী। আমরা অন্য রাজার নামোচ্চারণও করি না। কেবল আপনারই সদ্গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। কি জন্ম আপনি সর্ববিশুণাধার হইয়া আমাদিগকে দোষযুক্ত করিয়াছেন। ২৮।

আপনি নিরন্তর রত্নরৃষ্টি করেন বলিয়া যাচকগণও বহু অর্থিগণের
কামনার পরিপূরক হন। হে অনুপম পুণানিধি বদান্ত! ইহা সমস্তই
আপনারই দান-বৈভবের বিকাশ। ২৯।

ে রাজন্ ! আমরা সদ্গুরুর সেবা করিয়া পণ্ডিতগণের বিজয়কারী কিছু বিভার অংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিতরূপ কমলমণ্ডিত এই সভায় আমাদের শিক্ষিত বিভার কিছু পরিচয় দিয়া তাহার উৎকর্ষ দেখাইব। ৩০।

নিজের গুণকীর্ত্তনে সজ্জনের বুদ্ধি লজ্জিত হয়। তথাপি প্রোঢ়-ভাবে তর্কযুদ্ধ করিতে অভিলাষ হওয়ায় এরূপ বলিতেছি। হে রাজন্! এই পৃথিবীমধ্যে যদি কেহ আমার প্রতিদ্বন্দী পণ্ডিত থাকেন, তাহা আপনি অয়েষণ করিয়া দেখুন। ৩১।

রাজা বাদিসিংহের এইরূপ গুরুগম্ভীর ও উৎকট সন্দর্ভময় বাক্য শ্রাবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তখনই মনে মনে চিন্তা করিলেন। ৩২।

ইনি যদি প্রতিদক্ষী না পাইয়া গর্বেব উদ্ধতভাবে চলিয়া যান, তাহা হইলে ইহা আমার রাজ্যের যশোনাশের ডিণ্ডিমস্বরূপ হইবে। ৩৩।

যেখানে রাজা মূর্থ ও গুণের অপমানকারী হয়, লোকে তথায় বিভার্ক্তনের পরিশ্রাম করে না। ৩৪।

রাজা বিবেক দারা বিমল জ্ঞানসম্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ হইলে লোক-মধ্যে সদাচারের ন্যায় বিদ্যা প্রবর্ত্তিত হয়। ৩৫।

অতএব প্রযত্ন সহকারে ইহাঁর গর্বের নিগ্রহ করা উচিত। দেশ-মধ্যে বিভার অভাব রাজারই দোষে হয়। ৩৬।

রাজা এইরূপ চিস্তা করিয়া নগরোপান্তগ্রামবাসী পণ্ডিভশ্রেষ্ঠ একটি ব্রাহ্মণকে অমাত্যগণ দ্বারা আনয়ন করিলেন। ৩৭।

উপাধ্যায় রাজসভায় আসিয়া তর্ককর্কশ বাদিসিংহের দর্পরূপ কেশরের কর্ত্তন করিলেন। ৩৮।

অশেষবাদিবিজয়ী বাদিসিংহ উপাধ্যায় কর্তৃক বিজিত হইলে সরস্বতী যেন লচ্ছিতা হইয়া মৌনভাব গ্রহণ করিলেন। ৩১। শুভতেজে সমার্ক্ত মনীষিগণের গুণোৎকর্ষ নক্ষত্রোদয়ের স্থায় পরপর উপযুগির দেখা যায়। ৪০।

রাজা বাদিসিংহকে প্রভূত ধনদান পূর্বক বিদায় দিয়া বিজয়ী ব্রাহ্মণকে নগরসদৃশ গ্রামটি প্রদান করিলেন। ৪১।

অনন্তর উপাধ্যায় উত্তম গজ ও অশ্ব লাভ করিয়া স্থন্দর কেয়ূর ও কঙ্কণ ধারণপূর্বক শ্রীসম্পন্ন হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ৪২।

সম্পৎ ভূমিপালগণের বাহুবলে লব্ধ হয় এবং বণিক্গণের সাগর-গমন দারা লব্ধ হয়; কিন্তু বিভাবান্গণের গুণে অভিভ্রত সম্পৎ অধিকতর শোভিত হয়। ৪৩।

কিছুদিনের পরে শ্রীমান্ উপাধ্যায়ের পুত্রজন্মে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। স্থাথের উপর স্থাসম্পৎ হওয়াই পুণ্যকার্য্যের লক্ষণ। ৪৪।

কপিলনামক ঐ শিশুটির মস্তকের কেশ অগ্নির স্থায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। ধীমান্ কপিল পিতা অপেক্ষাও অধিক বিদান্ হইল।৪৫।

মহাবংশেই বিদান্ উৎপন্ন হয়। বিদ্যা হইলে বিভবাগম হয়। বিভবাগমে পুত্রের গুণোৎকর্ষ হয়। এ সকল পুণ্যবৃক্ষেরই ফল।৪৬।

কালক্রমে ব্যাধিযোগে মুমূর্দশাপ্রাপ্ত, পুত্রবৎসল উপাধ্যায় পুত্রকে বিজনে আহ্বান করিয়া বলিলেন। ৪৭।

হে পুত্র ! আমি বাল্যকালে গুণার্জ্জন ও যৌবনে ধনার্জ্জন করি-য়াছি। কিন্তু পরলোকের সুখার্জ্জন কিছুই করি নাই। ৪৮।

স্থনিশ্চিত সামাবদ্ধ কাল উত্তমর্ণের ন্যায় উপস্থিত হইলে এখন আমি বিবশ হইয়াছি। আমার বিদ্যা বা ধন কোথায় রহিল। ৪৯।

গুণরূপ পুষ্প-শোভিত ও স্থখরূপ ফলমণ্ডিত এবং ধনদারা বন্ধমূল এই জনরূপ কাননে তুঃসহ বজ্রের স্থায় অকাল কাল পতিত হয়। ৫০।

কলাবান্জন ক্ষণিক সুখের জন্ম নিজ বিছাকলা দ্বারা জন্মকাল

যাপন করে। মোহাধীন মনুষ্য পশু-শিশুতেও প্রীতিমান্ হয়, কিন্তু দেহত্যাগকালে সমস্তই অন্যরূপ হয় এবং সেও অম্যরূপ হয়।৫১।

স্থের ও নোহের বশীভূত হইরা আমি তোমাকে এই হিতকথা বলৈতেছি। বৎস ! তুমি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ। সংসারের সার আশ্রয়ণীয় বিষয় তুমি সবই জান। ৫২।

সজ্জনকে প্রণাম করিবে। কটুকথা বলিবে না। প্রয়ন্ত সহ-কারে পরোপকার করিবে। এই তিনটি পুণাই পুরুষের পাপগর্ত্তে পতনের বিরোধী অবলম্বনম্বরূপ। ৫৩।

অলোভ-শোভিত বৈভব, বিদ্বেষে অনাসক্তিও নিজ স্থাথে মোহা-ভাব, এই তিনটি কুশল-বৃক্ষের মূলে সমস্ত সৎফল বাস করে। ৫৪।

যতদিন এই ভূমগুলে সূর্য তাপ দিবেন, হে পুত্র ! ততদিন তোমার সদৃশ বিদান্ ও বাদী কেহই থাকিবে না । ৫৫ ।

তুমি কদাচ ভিক্ষুগণ সহ বাদবিতণ্ডা করিও না। গভীর জ্ঞানবান্ ও বৌদ্ধশাস্ত্রে বুাৎপন্ন ভিক্ষুগণের বৃদ্ধি অতি ছুর্বোধ।৫৬।

পূর্নের আমি একটি ভিক্ষুকে একটা পদের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাস্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রশ্ন করিতেই জান না অগচ পশুত বলিয়া পরিচয় দেও। ৫৭।

অতএব তুমি ভিক্ষুর সহিত বিবাদ করিও না। উহা পাণ্ডিত্যের পীড়নমাত্র। বলপরাক্ষা করিবার জন্ম কেহ মস্তকদ্বারা পর্বতে তাড়ন করে না। ৫৮।

বিপ্র তনয়কে এই কথা উপদেশ দিয়া পরলোক গমন করি-লেন। কায়রূপ পান্থগৃহবাসী পথিকস্বরূপ প্রাণিগণ কেহই চির-কাল থাকে না। ৫৯।

কালক্রমে বাগ্মী কপিল সমস্ত পণ্ডিতমগুলীকে পরাজিত করিয়া রাজসকাশে বহু ধন, মান ও অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইলেন। ৬০। তৎপরে একদিন কাচরানাস্থী কপিলের জননী বাদিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত নিজপুত্র কপিলকে একান্তে বলিলেন। ৬১।

হে পুত্র ! তুমি বাদিগণের দর্পনাশ করিয়া দিগ্বিজ্ঞয়ী হইয়াছ।
কিন্তু দর্পান্ধ ও অতিমূর্জ্জন শ্রমণগণকে পরাজিত কর না কেন,
তাহাদের কেন ছাড়িয়া দিয়াছ ? ৬২।

বে ব্যক্তি পরের উৎকর্ষে অধিকঢ় হয় এবং প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমাবান্ হয়, তাহাকে লোকে অক্ষম বলে এবং শীঘ্রই তাহার ষশঃক্ষয় হয়। ৬৩।

কপিল মাতার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,— বিদ্বান্ পিতা আমাকে শ্রমণগণের সহিত বিতণ্ডা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ৬৪।

আমরা পুথির পাতা অবলম্বন করিয়া বিবাদ করিয়া থাকি, ইহা আমাদের তৃজীবিকা। এই জীবিকা দ্বারা আমরা গুণবান্ও মাক্ত-গণের মানহানি করি। ৬৫।

গুরুজনের বিদেষে তু:সহ এই প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যে ধি**দ্। ইহাতে** মহাজনের সুখভঙ্গ করিতে উন্নম করা হয়। ৬৬।

বে বুদ্ধিতে কপটতা নাই, সেই বুদ্ধিই যথার্থ বৃদ্ধি। বে সম্পদ্ লোভ নাশ করে, তাহাই যথার্থ সম্পদ্। যাহার দর্প নাই, তাহারই যথার্থ বিদ্যা হইয়াছে। যে শক্তি ক্ষমাশালিনী, সেই শক্তিই বথার্থ শক্তি। ৬৭।

ব্দত এব ছে মাত: ! কাহারই সহিত বিঘেষ বা বিগ্রাহ করা উচিত নছে। জগৎপূজ্য ও বিখ্যাতকীর্ত্তি ভিক্সগণের সহিত কোন মডে বিবাদ করা উচিত নছে। ৬৮।

প্রমাণের উপর অবস্থিত ভিক্সুগণকে কেহই বিজয় করিতে পারে না। উহাদের নৈরাত্ম্যবাদ কোনও বাদী খণ্ডন করিতে পারে নাই। ৬৯। কশিলমাতা পুজের এইরূপ বাক্য শ্রাবণ করিয়া কুপিতা হইলেন এবং বলিলেন বে, ভোমার পিতা নিশ্চয়ই পাপাচারী শ্রমণগণের চেটক ছিলেন। ৭০।

তুমিও মহান্ আক্ষণকুলে উৎপন্ন, প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া সেই-ক্লপই হইয়াছ দেখিতেছি। ৭১।

প্রমাণরূপ বিপুল খড়গ ধারা শ্রমণগণের নিগ্রহ কর। মেঘ-সঙ্গকে বিদারণ না করিয়া সূর্য্য বিরাজিত হন না। ৭২।

মাড়ভক্ত কপিল মাতৃবাক্যে এইরূপ পরিচালিত হইয়া ধীরে ধীরে ভিক্লগণের আশ্রমে যাইতে উন্নত হইলেন। ৭৩।

তিনি বাইবার সময় পথিমধ্যে সম্মুখাগত একটি ভিক্সকে জিজ্ঞাসা-চহলে গ্রন্থসার ও সময়োচিত প্রমাণবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। ৭৪।

ভিক্সু কপিল কর্ত্ব পৃষ্ট হইয়া বলিলেন যে, আমাদের শাস্ত্রে গভীর শব্দার্থের নির্ণয় ও তিন লক্ষ প্রমাণ আছে। ইহা তীর্থিকগণের সুদ্রভ। ৭৫।

লোক কোথা হইতে পরাবৃত্ত হয় ও কোন্পথে থাকে। সুখ ও ছঃখ কোথায় লোকের চিত্ত বন্ধন করে। ৭৬।

শাস্তা ভগবানের বাক্য এইরূপ গভীর শব্দার্থযুক্ত। বাহারা সর্বজ্ঞের উপাসনা করে নাই, তাহারা কোন ক্রমে ইহা বুঝিতে পারে না। ৭৭।

কপিল এই কথা শুনিয়া ও শ্লোকের গান্তীর্য্য-দর্শনে বিশ্মিত হইয়া ভগবান কাশ্যপের পবিত্র তপোবনে গমন করিলেন। ৭৮।

তথার ভিক্সুগণকে দেখিয়া প্রসন্নহদর ও প্রসন্নবদন হইরা এবং ব্যাবাদী ভ্যাগ পূর্ববক গভমৎসর হইয়া চিন্তা করিলেন। ৭৯।

ইহাঁদিগের প্রতি বিষেষ ও কলুষবুদ্ধি করিয়া কে ক্রুরতা করিছে পারে ? ইহাঁদের সন্দর্শনেই মন বিমল হয়। ৮০।

কৃপিল বছক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া ভাঁহাদিগের সহিত বিবাদ

করিতে অনিচ্ছুক হইলেন এবং পধক্লেশমাত্র লাভ করিয়। স্বগৃহে গমন পূর্ববক মাতাকে বলিলেন। ৮১।

হে মাতঃ ! তুমি আমাকে অকারণ কলহকার্য্যে প্রেরণ করিরাছ।
গূঢ়ার্থগ্রস্থবাদী শ্রমণগণকে কেহ জয় করিতে পারে না। ৮২।

শামি পথিমধ্যে একটি ভিকুমুখে একটিমাত্র শ্লোক শ্রবণ করির। তাহার কিছুমাত্র অর্থ বুঝিতে না পারায় লঙ্জাবশতঃ বহুকণ অধোবদন হইয়া ছিলাম। ৮৩।

উহাঁদের প্রস্থ যাহারা অভ্যাস করে নাই, এরূপ কোন লোকই ভাঁহাদের সহিত কথা কহিতেও পারে না। তাঁহারা প্রব্রজিত লোক ব্যতীত অন্ত কাহাকেও শান্ত কহেন না। ৮৪।

জননী পুত্রকথিত এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন বে, ভোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি কেবলমাত্র ক্লেশই প্রাপ্ত হইয়াছি। ৮৫।

বে পুরুষ সভ্বর্য ও অমর্ধবিহীন এবং দৈশ্যবশতঃ সকলের নিকটে নত হয় ও ধর্ষণা করিলে বিকারপ্রাপ্ত হয় না, এরূপ পুরুষে প্রয়োজন কি የ ৮৬।

সকল রত্বেরই ভেজ্বারা লোকসমাজে মহার্ঘতা হয়। তেজো-জাবনবর্জ্জিত পুরুষের প্রাণধারণে প্রয়োজন কি ? ৮৭।

লোকে কি তাহাদের গ্রন্থলাভের জন্ম বুথা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে না ? মস্তকন্মিত কেশ কর্ত্তন করিলে তাহাতে কি পুনর্ববার কুশ উদসভ হয় ? ৮৮।

মাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কপিলের মন সহসা প্রলয়-কালীন বায়ুর তাড়নে উড়্ডান ধূলিছার। রুদ্ধ আকাশের স্থায় কলুষিত হবয়া উঠিল। ৮৯।

তৎপরে কপিল ছলপূর্বকে প্রশম অভিলাষ করিয়া ভিক্কাননে

গমনপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সৌগত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ৯০।

কালক্রমে বিদ্বান্ কপিল ধর্ম্মকথক হইয়া গুণগোরববশতঃ
সিংহাসনে আরোহণ পূর্ববিক ধর্ম্মদেশনা করিতে লাগিলেন। ৯১।

কপিল জননাবাক্যে প্রেরিত হইয়া ধর্ম্মদেশনা করিতে করিতে ক্রেমে ভিক্লধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা বলিতে উপক্রম করিলেন। ১২।

ধর্ম্মনাশক উপদেশ-শ্রবণে তুঃখিত ভিক্সুগণ পদে পদে নিবারণ করিলেও কপিল মুখ বিকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৯৩।

ভোমরা কিছু না জানিয়া দর্পবশতঃ চীৎকার কর এবং অযথা বহু বিতণ্ডা কর। ভোমরা স্থূল দস্ত ও ওষ্ঠ ধারণ করিয়া আমার ব্যাখ্যা বিনাশ করিতেছ। ৯৪।

ভোমাদের মুখ গর্দভ, মর্কট, উষ্ট্র, হস্ত্রী, মার্চ্ছার, হরিণ, বরাহ ও কুরুরের স্থার অতি কদাকার। ভোমরা নিঃশব্দে বসিয়া থাকিলেও সহ্য করা যায় না। ভোমরা জ্রভঙ্গ করিয়া বিকটগর্ব্ব প্রকাশপূর্বক বিচরণ করিলে উহা বড়ই ছঃসহ হয়। কপিল ভিক্ষুগণকে এইরূপ ভৎসনা করিলেন। ৯৫।

ভিক্ষুগণ কপিলের এইরূপ তীক্ষ বাক্যৰাণ দারা বিদ্ধ হইয়া কোন কথার উত্তর না দিয়াই তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ববক **অন্ত**ত্রে চলিয়া গেলেন। ৯৬।

ষিজসন্তান কপিল পরে এই কটুবাক্যজনিত পাপবশত: অমু-ভাপ প্রাপ্ত হইয়া জননীকে ত্যাগ করিলেন; কিন্তু প্রক্রেজ্যা ত্যাগ করিলেন না ১৭।

কশিলমাতা "শ্রমণগণ আমার পুত্রকে হরণ করিয়াছে," এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে উন্মাদিনী হইয়া দেহত্যাগ পূর্বক এখন নরকে অবস্থান করিতেছে। ৯৮। নিশাপ কপিল কালক্রমে সাক্ষাৎ কলিরূপী হইয়া বাক্পাক্ষয়দোষ-বশতঃ দেহাত্তে এইরূপ মকরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯৯।

ইনি ভিক্সগণের ভৎ সনাকালে যত গুলি মুখের কথা বলিয়াছিলেন, ততগুলি ইহাঁর মুখ হইয়াছে। কর্ম্মরূপ বীজ হইতে সদৃশরূপ ফলই উৎপন্ন হয়। ১০০।

ভগৰান্ এই কথা বলিয়া অবশেষে বোধিৰিধায়ক শাশত ধর্ম্ম উপদেশঘারা জনগণের প্রতি অমুগ্রহ বিধান করিলেন। ১০১।

তৎপরে ভগবান্ জিন নিজস্থানে গমন করিলে তন্ময়মানস মকর আহার ত্যাগ পূর্বক দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। ১০২।

সে ক্ষণকালের জন্ম স্থ্যতের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করায় চাতু-র্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশদত্যুতিশালী ও শ্রীমান্ হইল। ১০৩।

তৎপরে ঐ মকর সম্পূর্ণচন্দ্রবদন, মাল্যধারী ও মনোজ্ঞ কুণ্ডল-মণ্ডিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ আনন্দের স্থায় স্থগতকে দর্শন করিবার জন্ম জাগমন করিল। ১০৪।

সে দিব্যকুশ্বন বিকার্ণ করিয়া ও কিরীটঘারা ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রভা-ঘারা দিঘাগুল পূরণ করত ভক্তিসহকারে ভগবান্কে প্রণাম করিল ।১•৫।

সে উপবিষ্ট হইলে ভগবান্ তাহাকে ধর্ম্মোগদেশ প্রদান করিলেন। তাহা দারা সে স্রোতঃপ্রাপ্তিফল প্রাপ্ত হইয়া ও সত্য দর্শন করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। ১০৬।

গুরুতর দেহধারী মকরও সহজে পাপপক্ষ হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহা দেখিয়া জনগণও জিন কর্তৃক ছঃখ হইতে উদ্ধৃত হইল। পুণ্যশীলগণ অবলীলাক্রমে ব্যসননিপতিত জনগণের ক্লেশ আমূল উদ্মৃলিত করেন। ১০৭।

ইতি কপিলাবদান নামক উনচত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

## চত্বারিংশ পল্লব।

### উদ্রায়ণাবদান।

तुसामे व पुरुषे च भुजाते कायभाजनगतं ग्रुभाग्रुभम् । देशिनां विविधक्यांजं फलं न श्रभुक्तमुपयाति संचयम् ॥ १ ॥

পুরুষ নিজ দেহরূপ পাত্রে বর্ত্তমান শুভ ও অশুভরূপ ফল যুগপৎ ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণিগণের নানাবিধ কর্মজনিত ফল ভোগ না হইলে কথনই কর্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ১।

পুরাকালে ভগবান্ বৃদ্ধ রাজগৃহনামক নগরে কলন্দকনিবাস নামক বনমধ্যে কিছুকাল বিহার করিয়াছিলেন। ২।

তখন তথায় বিখ্যাত রাজা শ্রীমান্ বিশ্বিসার বিভাষান ছিলেন। ইনি রভাকরের ন্যায় সম্বশুণরূপে রম্বের আকর ছিলেন। ৩।

সেই সময়ে রৌরুকাখ্যনগরে উদ্রায়ণ নামে এক রাজা বিভ্যান চিলেন। ইনিও মহা যশস্বী ছিলেন। ৪।

ইহাঁর পত্নীর নাম চন্দ্রপ্রভা ছিল এবং ইহাঁর পুত্রের নাম শিখণ্ডী ছিল। শিখণ্ডী অতি পরাক্রান্ত যুবরান্ত ছিলেন। ৫।

হিরুক ও ভিরুক নামে ইহাঁর ছুইটি অমাত্য ছিলেন। ইহাঁরা এত দূর শিক্ষিত ছিলেন যে, শুক্র ও বৃহস্পতি ইহাঁদের নিকট গণ্য ছিলেন না। ৬।

বেরপ কমলাকরের প্রতি দূরন্থিত সূর্য্যের প্রীতি হয়, তদ্রুপ ইহাঁদের ভাগ্যগুণে ইহাঁদের প্রতি দেবতুল্য কাস্তিসম্পন্ন রাজার পরম প্রীতি ছিল। ৭।

রাজা বহুবার ইহাঁদিগকে অপূর্ব্ব রত্ননিচয় প্রদান করিয়।
বিধানাসুসারে ইহাঁদের সখ্য পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ৮।

সজ্জনের প্রীতি দূরস্থ হইলেও কীর্ত্তির ন্যায় অক্ষয় হয় এবং ধলজনের প্রীতি নিকটস্থ হইলেও তৃণসংলগ্ন অগ্নিশিখার স্থায় ক্ষণস্থায়ী হয়। ১।

একদা রাজা উদ্রায়ণ দিব্যরত্বখচিত, স্থবর্ণোচ্ছল একটি মহামূল্য ফবচ বিশ্বিসারের নিকট উপহার পাঠাইলেন। ১০।

রাজা বিষিসার স্থলংকর্ত্ত্ক প্রেরিড, বিষ, শস্ত্র ও অগ্নি হইতে রক্ষাকারী, বিচিত্র রত্ন-খচিড ঐ কবচটি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন ।১১।

রাজা উদ্রায়ণ ভাঁহার গাঢ় প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ এই সর্বরক্ষাক্ষম বর্ম্মটি প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ইহার অধিক বা সদৃশ প্রতিদান দেখিতেছি না। উপকার বা অপকারের প্রতীকার অল্প হইলে
উহা শল্যবৎ অমুভূত হয়। ১২-১৩।

রাজা বিশ্বিসার স্বীর অমাত্যগণকে এই উপহারের উচিত ও ইহা-পেক্ষা অধিক প্রতিদান নির্দ্ধারণ করিতে আজ্ঞা দিয়া নিজে অত্যস্ত চিস্তাকুল হইয়া উঠিলেন। ১৪।

অনস্তুর সর্ববিভাপারগ বর্ষাকার নামক প্রধান ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বহুক্ষণ চিন্তা করার পর রাজাকে বলিলেন। ১৫।

মহারাজ ! ইহাপেক্ষা বহুগুণ অধিক অনেক উপায়ন আছে। আপনি যদি পারেন, তবে তাহা পাঠাইতে চেফী করুন। ১৬।

আপনার রাজ্যের সন্নিকটে ভগবান্ বৃদ্ধ বিশ্বমান আছেন। ইহাঁর প্রতিকৃতিযুক্ত পট দেবতাদিগেরও আদরণীয়। ১৭।

মহাপুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই চিত্রে, স্বপ্নে অথবা সংকল্পে অশেব লোকের কল্যাণকারী কল্পাদপসদৃশ ভগবান্কে দর্শন করেন। ১৮।

রাজা বিশ্বিসার মন্ত্রীর এবন্থিধ বাক্য শ্রাবণ করিয়া তাহাতেই সম্মত হুইলেন এবং ভগবানের নিকট গিয়া নম্রভাবে ঐ কথা নিবেদন করিলেন। ১৯। তৎপরে রাজা ভগবানের আদেশ গ্রহণ করিয়া সত্বর তাঁহার প্রতিকৃতি গ্রহণ করিবার জন্ম শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণকে আদেশ করিলেন। ২০।

চিত্রকরগণ চিত্রকার্য্যে স্থানিপুণ হইলেও ভগবান্ জিনের মূর্ত্তি অব-লোকন করিয়া রূপে মুগ্ধ হইয়া উহার প্রমাণ গ্রহণে সক্ষম হইল না । ২১।

তথন তপ্তকাঞ্চনসদৃশ ভগবানের ছায়া নির্ম্মল পটে স্বয়ং প্রতি-ফলিত হইল এবং চিত্রকরগণ উহা ক্রমে ক্রমে পূরণ করিল। ২২।

অনন্তর রাজা বিশ্বিসার মূর্ত্তিমান্ জগদাসীর নয়নের পুণ্যরাশিসদৃশ সেই পটটি প্রেরণ করিলেন। ২৩।

রাজা উদ্রায়ণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ঐ পটের পুরোভাগে লিখিত বিশ্বিসারের হস্তলেখা স্বয়ং পাঠ করিলেন। ২৪।

ভগবান্ স্থগতের চরণপদ্মবিস্থাসে যাহার সীমাপ্রদেশ পৰিত্র হইয়াছে, সেই স্বর্গাপেক্ষাও অধিক অতিমহৎ মগধদেশ হইতে কুশল-পূর্ণমূর্ত্তি তোমার ধর্ম্মবন্ধু রাজা বিশ্বিসার পৃথিবীতলের তিলকস্বরূপ তোমাকে বলিতেছেন। ২৫।

ভব-মহামোহরূপ রোগের মহৌষধিশ্বরূপ শশাক্ষকান্তি ভগবানের এই প্রতিবিশ্বটি তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। ইহা রাগ ও দ্বেষ-রূপ বিষেরও বিনাশকারী এবং ভৃষ্ণার প্রশমনকারী। ইহা অতি প্রীতিপ্রদ ও মধুর রসায়নস্বরূপ। ভূমি উৎক্ষিত হইয়া আৰু ১ পান কর। ২৬।

ইহা সংপথের বিনিয়োজক, গুণোপার্চ্জনের শিক্ষক, ছুব্য বহারের নিবারক এবং স্থায়ী সুখলাভের প্রযোজক। ইহা অকপটভাবে উপ-কার করিতে প্রবর্ত্তিত করে। মিত্রগণ সজ্জানের ইহাপেক্ষা অধিক্ আরু কি প্রিয় ও হিত করিতে পারেন। ২৭। রাজ। উদ্রায়ণ স্ক্রদের এবন্ধিধ প্রেমোচিত লেখার্থ আস্বাদন করিয়া সেই গজাধিরূঢ় পটের নিকটে গমন করিলেন। ২৮।

তৎপরে অমাতা ও পুরোহিতের সহিত উহার অভিনন্দন করিয়া একটি স্থবর্ণময় সিংহাসনের উৎসঙ্গে ঐ পটটি প্রসারিত করিয়া রাখিলেন । ২৯।

লাবণা ও পুণোর চিরনিলয়ম্বরূপ সেই বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তত্ত্রত্য সকলেই "ভগবান্ বুদ্ধকে নমস্বার" এই কথা উচ্চারণ করিল। ৩০।

আকাশবর্ত্তী দেবগণ বুদ্ধের নাম শ্রবণ করিয়াই পুষ্পর্ষ্টি করিলেন। ছদ্দর্শনে রাজা বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। ৩১।

রাজা তথায় ভগবানের পবিত্র চরিতামৃত শ্রাবণ করিয়া মেঘগর্জন-শ্রাবণে ময়্র যেরূপ উল্লসিত হয়, তদ্রপ উল্লসিত হইলেন এবং ঐ পটের অধোদেশে লিখিত দাদশাঙ্গ, অনুলোমবিপর্যায়সহিত প্রতীত্য-সমুৎপাদ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। ৩২-৩৩।

তিনি স্রোতঃপ্রাপ্তিফললাভ দারা সত্য দর্শন করিয়া প্রিয়সখা বিশ্বিসারের নিকট প্রতিসন্দেশ প্রেরণ করিবার জন্য ভিক্ষুগণকে পাঠাইলেন। ৩৪।

রাজা বিশ্বিসারও তাঁহার জন্ম ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া কাত্যায়ন নামক ভিক্ষু ও শৈলাখ্যা ভিক্ষুণীকে প্রেরণ করিলেন। ৩৫। অনন্তর আর্য্য কাত্যায়ন তথায় গমন করিয়া সমাদরকারী রাজা উদোয়ণের জন্য ধর্ম্মাদেশনা করিলেন। ৩৬।

তাঁহার ধর্মদেশনাকালে বহু লোক তথায় সঙ্গত হইল এবং অনেকেই স্রোতঃপ্রাপ্তিফল, সরুদাগামিফল, অনাগামিফল ও অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৩৭।

্র পুরবাসী তিষ্য ও পুষ্য নামক বিখ্যাত **ছুই জন গৃহন্থ তাঁহার সম্মু** খেই শান্তি পাইবার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পরিনির্ব্রাণ পা**ইলেম।৩৮**। কালক্রেমে তাঁহাদের দেহান্ত হইলে তত্রত্য জ্ঞানিগণ তাঁহাদের নামচিহ্নান্ধিত চুইটি স্তুপ নির্মাণ করিয়া দিলেন। অভ্যাপি লোকে সেই চৈতাদ্বয় বন্দনা করেন। ৩৯।

শৈলাখ্যা ভিক্ষুণীও ক্রমে অন্তঃপুরমধ্যে দেবা চন্দ্রপ্রভার নিকট সত্তই ধর্মদেশনা করিতে লাগিলেন। ৪০।

একদা নিমিত্তজ্ঞ রাজা উদ্রায়ণ ক্রীড়াগারগত স্বীয় প্রিয়ার জীবন সপ্তাহ কালমাত্র অবশিষ্ট আছে, জানিতে পারিলেন। ৪১।

তৎপরে রাজা সংসারের চরিত্র বুঝিতে পারিয়া মহিষীর শুভপদ-লাভের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণের অমুমতি করিলেন। ৪২।

শৈলাখা। ভিক্ষণী কর্ত্ ক স্থানররূপে ধর্মবিনয় আখ্যাত হইলে পর রাজার বাক্যাসুসারে দেবী প্রব্রজিতা হইয়া সপ্তম দিনে দেহত্যাগ করিলেন। ৪৩।

দেবী চন্দ্রপ্রভা সহসাই চতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে দেব-কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া জিনকাননে গমন করিলেন। ৪৪।

পূর্ণচক্রবদনা ও দিব্যাভরণভূষিত। দেবী চক্রপ্রভা তথায় শাক্য-মুনিকে দর্শন করিয়া হধসহকারে ভাঁচার পাদদয়ে পতিত হইলেন। ৪৫।

তৎপরে দেবী দিব্যপুষ্পা প্রাকার্ণ করিলে তথাগত ভগবান্ ধর্ম্মোপদেশ করিলেন। উহাতেই তিনি সত্য দর্শন করিয়া গমন করিলেন। ৪৬।

দেবী চক্রপ্রভা চক্রমৃত্তির ন্যায় আকাশমার্গে স্বায় পতির নগরে গমন করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রিত রাজাকে জাগাইয়া ভাঁহার নিকট বোধি প্রকাশ করিলেন। ৪৭।

ভৎপরে দেবী নিজধামে গমন করিলে পর প্রভাতকালে রাজা উদ্রায়ণ প্রব্রজ্যাভিলাষী হইয়া নিজ পুত্র শিখণ্ডীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং প্রজাগণের রক্ষার জন্য তাহাকে প্রধান অমাত্যদ্বয়ের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিজস্থহুৎ রাজা বিশ্বিসারের নগরে গমন করিলেন। ৪৮-৪৯।

বিশ্বিসার প্রণত হইয়া ছত্রচামরবিরহিত সমাগত উদ্রায়ণকে প্রীতি-পূত রাজোচিত উপচার দ্বারা সমাদর করিলেন। ৫০।

তৎপরে উদ্রায়ণ বিশ্রান্ত ও আসনোপবিষ্ট হইলে, তদ্দর্শনে হৃষ্ট ও তাঁহার শ্রীবিয়োগে ছুঃখিত হইয়া বিশ্বিসার অত্যন্ত বিশ্বায় সহকারে ভাঁহাকে বলিলেন। ৫১।

মহারাজ ! অনস্ত সামস্ত-রাজগণ আপনার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করে। আপনি দেবরাজ ইক্সভুলা। আপনার এরূপ অবস্থা হইল কেন ?। ৫২।

হে বার! আপনি যেরপে সংপ্রকৃতি, সেরপে মিষ্টভাষী। আপনার মন্ত্রণা-শক্তিও খুব গুপু। অগচ আপনি বৃদ্ধিমান্। এরপ অবস্থায় পরে আপনার রাজ্য হরণ করিয়াছে, ইহা সম্ভব নহে। ৫৩।

উদ্রায়ণ নিজস্কৎ বিশ্বিসার কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত ইইয়া হাস্য-সহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্ ! বৃদ্ধা ও সর্ববগামিনী বিভূতি আমার আর প্রিয়া নহে । ৫৪ ।

আমি বিষয়াস্বাদে বিমুখতাবশতঃ তৃষ্ণাবিহীন হইয়া স্বয়ং এই ভোগভাজন ঐশ্বয়া উচ্ছিফজানে ত্যাগ করিয়াছি। ৫৫।

ভূমিই আমার কল্যাণকারী মিত্র। ভূমি আমার হিতের জন্য সেই যে স্থগত-প্রতিমার পটটি পাঠাইয়াছিলে, উহাই আমার বৈরাগ্য-শুরু। ৫৬।

এখন তোমার অমুগ্রহে ভগবানের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজ্যা ও গৃহস্থ অবস্থা হইতে অনগারিক অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করি।৫৭। বিশ্বিসার নিজ স্থার ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইহাই ঠিক হই- য়াছে, এইরূপ স্থির করিলেন এবং সমাদরপূর্ববক তাঁহাকে বলিলেন। ৫৮।

হে পৃথিবীপতে ! আপনি ধনা ও সজ্জনের বহুমত । আপনার মতি কিরূপে সংসারবিমুখী হইল, জানিতে ইচ্ছা করি । ৫৯।

আপনি সম্ভোষ দারা ও বিভবের অভোগদারা বিশেষরূপ শোভিত হইতেচেন। ইহাই শুদ্ধসন্ত্রগণের লক্ষণ। বৈরাগ্যই ভাঁহাদের মনের আভরণ। ৬০।

জন্মান্তরোপার্জিত, মহামোহনাশক বৈরাগ্য সংসারোপশমের জন্য চিত্তে উদিত হইলে সজ্জনগণের রজোগুণযুক্ত রাজ্যসমৃদ্ধি বা ছত্র-চামরাদি রাজ্যোপকরণ, কিছুই আর প্রয়োজন হয় না। ক্ষণভঙ্গুর ও পাপপ্রদ ভোগ এবং সত্তম্পুখকর স্থাখেরও আবশাক থাকে না। ৬১।

যাহাদারা প্রাণসম প্রিয়া বস্তুমতীকে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করা যায় এবং যাহা ত্রৈলোক্যের অভিমত কামস্থাওে বিমুখতা সম্পাদন করে, মোহমুগ্ধ ও বিপন্ন এই জগৎ যাহাদারা লোকের অনুকম্পাম্পদ হয়, এবংবিধ সংসারের বিরোধী শমগুণ বহুপুণ্যফলে ধীমান্গণের হৃদয়ে উদিত হয়। ৬২।

রাজা বিশ্বিসার এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বেণুবনাশ্রমে লইয়া গেলেন এবং তথায় ভগবান্কে প্রণাম করিয়া উদ্রায়ণের বৃত্তাস্ত নিবেদন করিলেন। ৬৩।

রাজা উদ্রায়ণও বহুকালের বাঞ্ছিত ভগবানের আকার বিলোকন করিয়া অত্যন্ত হৃদ্ধ হুইলেন এবং আপনাকে কুতকুত্য মনে করিলেন। ৬৭।

তিনি ব্যগ্র চইয়া প্রণাম করিবার সময় তাঁচার দেহে সংসার-চ্ছেদিনী ভগবানের দৃষ্টি পতিত চইল এবং সেই সঙ্গেই প্রব্রজ্যাও স্বয়ং আসিল। ৬৫। অনস্তর রাজা উদ্রায়ণ ভিক্ষুভাব অবলম্বন করিয়া, চীবরপরি-ধান ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া নগরে গমন করিলেন। তদর্শনে সকলেই বিশ্বয়াপন্ন হইল। ৬৬।

এ দিকে তদীয় পুত্র শিখণ্ডী কিছুকাল ধর্মামুসারে প্রজা পালন করিয়া পরে অধর্মারত হওয়ায় কলুষতা প্রাপ্ত হইলেন। ৬৭।

বিত্যুদ্বিলাসশালিনী মেঘমাল। যেরূপ কাঞ্চনরুচি মানসসরোবরের জল কলুষিত করে, তদ্রপ বিত্যুতের ন্যায় চঞ্চলা লক্ষ্মী সকলেরই নির্মাল মন কলুষিত করে। ৬৮।

হিরুক ও ভিরুক নামক প্রধান মন্ত্রিদায় নিজপ্রভু শিখগুীকে অধর্ম্মনিরত, ক্রুদ্ধ ও নিজেব অনায়ত্ত দেখিয়া মন্ত্রিপদ ত্যাগ করি-লেন। ৬৯।

রাজা শিখণ্ডী উহাঁদের পদে দণ্ড ও মুদগর নামে তুই জনকে নিযুক্ত করিলেন। ইহারা চিত্তামুর্ভিদারা রাজাকে অমুরক্ত করিয়া একদিন বলিল যে, মহারাজ ! ধূর্ত্ত মন্ত্রিগণ নিজ যশঃ খ্যাপন করিবার জন্য প্রজাদিগের মনোরঞ্জনে নিযুক্ত হইয়া রাজার দৌর্জ্জন্য ঘোষণা করিয়া থাকে। ৭০-৭১।

যাহারা প্রভুর কার্য্যের জন্য নিজধর্ম, স্থুখ, অর্থ, কীর্ত্তি ও জীবন পর্য্যস্ত গণনা করে না, তাহারাই যথার্থ ভক্তিমান্ ভৃত্য। ৭২।

প্রজাগণ তিলের ন্যায় খণ্ডিত, ক্ষয়িত, তপ্ত ও পীড়িত না হইলে কখনই রাজার আবশ্যক সিদ্ধ করে না। ৭৩।

ভাহারা এইরূপ কথা বলিলে রাজা উহাদিগকে রাজ্যচিস্তা-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। উহারাও লোভবশতঃ অশরণ প্রজাগণকে বিনষ্ঠ করিবার জনা দুর্নীতিতে প্রবৃত হইল। ৭৪।

় রাজা বিচারবজি তি, ছ্রাচার ও কুমতিসম্পন্ন হইলে এবং মহামাতা মিথ্যাচারপ্রবৃত্ত হইলে প্রজাগণের জীবন রক্ষা কিরূপে হয় ? ৭৫। একদা উদ্রায়ণ নিজরাজ্য হইতে সমাগত এক বণিক্কে পথে দেখিতে পাইয়া রাজা ও রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭৬।

বণিক্ বলিল, —হে দেব! স্বদীয় পুত্র রাজা শিখণ্ডী কুশলে আছেন, পরস্তু সৎমন্ত্রিরহিত হইয়া কুমন্ত্রীর বশ হইয়াছেন। ৭৭।

তথায় রাজার শাসন-দোষে প্রজাগণ সততই সম্ভপ্ত হইতেছে। অধুনা পুরবাসিগণ দিবারাত্রি কুৎসিত দেশে জন্ম হইয়াছে বলিয়া অমু-শোচনা করে। ৭৮।

যেখানে সূর্য্য অন্ধকার স্থাষ্ট করে, চন্দ্র অগ্নি বর্ষণ করে, অমৃত হইতে উৎকট কালকূট উদিত হয় এবং রক্ষক রাজা প্রজাগণের বৃত্তি হরণ করেন, তথায় প্রজাগণের বিপুল উপপ্লবজনিত আক্রন্দ কে না শ্রাবণ করে ? ৭৯।

উদ্রায়ণ রাজার তুর্ব্যবহারে থিন্ন বণিকের এইরূপ তুঃখময় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কুপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৮০।

ভূমি সত্ত্বর নগরে গিয়া আমার বাক্যানুসারে প্রজাগণকে সাস্ত্রনা কর। আমি স্বয়ং তথায় গিয়া শিখণ্ডীকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিব।৮১।

বণিক্ উদ্রায়ণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া আনন্দ-সহকারে স্বদেশে গেলেন এবং অগ্রেই প্রজাগণকে এই সংবাদ দিয়া আশ্বাসিত করিলেন। ৮২।

ক্রমে এই প্রবাদ প্রস্ত হইলে পর দণ্ড ও মুদ্গরনামা স্বমাত্যদ্বয় বৃদ্ধ রাজার আগমনবার্তায় ভীত হইয়া রাজাকে বলিল। ৮৩।

হে দেব ! দর্ববত্রই সাধুবিগর্হিত এই প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যাই-তেছে যে, রৃদ্ধ প্রব্রজিত রাজা পুনরায় রাজ্যগ্রহণে যত্নবান্ হইয়া-ছেন। ৮৪।

তিনি কঠোর ত্রত পালন করিয়া অত্যস্তু পরিক্লিষ্ট হইয়াছেন এবং

সম্ভোগ-সুখ অভিলাষ করিতেচেন। এক্ষণে তিনি প্রব্রজ্যার সহিত লঙ্কা ত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজ্যে আসিতেচেন।৮৫।

মহারাজ! অপক-বৈরাগ্য ব্যক্তিগণ সহসাই সমস্ত ত্যাগ করে, কিন্তু উহা তাহাদের পুনরায় পূর্ববাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়। ৮৬।

বিশেষতঃ রোগী ব্যক্তির যেমন অপথ্যের প্রতি স্পৃহা হয়, তদ্ধপ ঐ সকল ব্যক্তির লোকাচারবিরুদ্ধ বিষয়েতেই বেশী স্পৃহা হয়। ৮৭।

জড় ব্যক্তি প্রথমতঃ অত্যধিক স্থুখভোগ করায় গর্ববশতঃ সকল বস্তু পরিত্যাগ করে ও পরে পরহস্তগত সেই সকল বস্তুই আমুফলের নাায় উহাদের প্রিয় হয়। ৮৮।

এ কারণ ক্ষীণচক্ষের ন্যায় ক্নশতাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ রাজা প্রতাপনিধি আপনাকে অপসারিত করিয়া নিজে রাজ্য ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।৮৯।

ইনি এখন চীবর পরিধান করিতে চাহেন না, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরি-ধান করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাঁর মুণ্ডিত মস্তকে রত্নখচিত মুকুট-ধারণের স্পৃতা হইয়াছে। ৯০।

রত্বখচিত গৃহে নব নব সস্তোগ ও বৈভব-জনিত বিলাস ত্যাগ করিয়া আয়াসকর বনবাস কে সহু করিতে পারে। ১১।

যাহারা স্থকর কোমল শ্যায় চিরাভ্যস্ত, তাহারা কি হরিণ ও শ্বরগণের খুরাঘাতে অধিকতর কণ্টকিত বনস্থলীতে শয়ন করিতে পারে ? যাহারা জ্যোৎস্নাবৎ শুল্র, শীতল ও মধুর জল পান করিয়াছে, তাহারা কিরুপে বনগজমদে উষ্ণ ও তিক্ত জল পান করিবে ? ৯২।

এখন আসম্প্রবেশকালেই তাহার প্রতিবিধান করা উচিত; অতএব হে রাজপুত্র! প্রথমেই তাঁহার নিপাতন করাই নীতিজ্ঞদিগের সম্মত। ৯৩।

অতএব প্রভা! বৃদ্ধ রাজা এখানে আসিবার পূর্বেবই তোমার

তাঁহাকে বধ করা উচিত। পতঙ্গ যদি দীপের উপর পতিত হইয়া দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে সে দীপকে নফ করে। ১৪।

রাজা শিখণ্ডী উহাদের এইরূপ বাক্যে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। খলজনরূপ মেঘ দ্বারা কাহার মান্স কলুষিত না হয় ? ৯৫।

শিখণ্ডী শঙ্কান্বিত হইয়া ক্রকচের স্থায় ক্রুরতা অবলম্বনপূর্ববক তাহাদিগকে বলিলেন,—এ বিপত্তি যেমন আমার, তেমন আপনাদেরও সমানই হইতেছে। ৯৬।

আপনারা ছুই জনে স্থিরবুদ্ধিদারা বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করুন। ১৭।

মন্ত্রিদয় রাজা কর্তৃক এইরূপে উৎসাহিত হইয়া সত্বর উদ্রায়ণের বধের জন্ম ঘাতকগণকে পাঠাইল এবং পথে প্রহরী বসাইল। ৯৮।

এ দিকে উদ্রায়ণও প্রজাগণের রক্ষাকার্য্যে পুজ্রকে নিয়োগ করিবার জন্ম উষ্ণত হইয়া ভগবানের নিকট আসিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ৯৯।

সর্ববজ্ঞ ভগবান্ "নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ কর," এই বলিয়া অমুজ্ঞা করিলে পর উদ্রায়ণ নিজ কর্ম্মপাশে আকৃষ্ট হইয়া রোক্তকপুরে গমন করিলেন। ১০০।

ফুফীমান্ত্য কর্ত্ত প্রেরিত ঘাতকগণ তথা হইতে প্রস্থিত নিষ্কপট রাজা উদ্রায়ণকে পথেই ছুর্জ্জনগণ যেরূপ আচারকে বধ করে, সেইরূপ বধ করিল। ১০১।

তৎপরে তাহারা নিহত রাজার চাবর ও ভিক্ষাপাত্রাদি গ্রহণ করিয়া অমাত্যদ্বয়ের সম্ভোষার্থ রাজকার্য্য সমাধা করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দিল। ১০২।

অনস্তর শিখণ্ডী প্রহাষ্ট অমাতাদ্বয় কর্তৃক প্রদর্শিত পিতার রক্তাক্ত । চীবর বিলোকন করিয়া সহসা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ১০৩। পরে ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া খোর নরকে পতিত নিজ সাত্মার জন্য যত সমুশোচনা করিলেন, নিজ পিতার জন্ম ভত সমুশোচনা করিলেন না। ১০৪।

শিখণ্ডী বলিলেন, –হায়! খলের পরামর্শে ঐশর্যালুক হইরা পাপাগম লক্ষ্য না করায় আমার কি শোচনীয় ফললাভ হইল। ১০৫।

হায়! খলের সহিত সঙ্গ করিলে উন্নতিশীল ব্যক্তিগণের সম্ভই নিরালয় ঘোর নরকসন্ধটে পতন হয়। ১০৬।

আমি ছুফ মন্ত্রীর বুদ্ধিতে এই মহাপাপ করিয়াছি। এখন আমি পতিত হইয়াছি; পাবকও আমাকে পবিত্র করিতে পারিবেন না। ১০৭।

আমি যুগপৎ পিতা ও অর্গ্রহ জনকেই বধ করিয়াছি। এখন আমার কিরূপে নিজ্তি হইতে পারে। আমি এই একটি পাত্রে দহন সহ বিষ নিজ হস্তে পান করিয়াছি। ১০৮।

প্রজিত, নিঃশঙ্ক ও শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধ পিতার উপর আমি লোভ-বশতঃ নিজচিত্তরূপ শাণিত অস্ত্র চালনা করিয়াছি। ১০৯।

যাহা চিন্তা করিলেও ক্লংকম্প হয়, যাহা শুনিতে পারা যায় না, যাহা দেখিলে নিশ্চেতনেরও শোকোদগম হয় এবং যাহাতে ক্রুরতাও তার অনুতাপাগ্নি দারা মৃত্তা প্রাপ্ত হয়, ঈদৃশ বিষয়েও নিম্ন্ ব্যক্তি-দিগের খড়গবৎ তীক্ষ মনোভাব প্রস্ত হয়। ১১০।

তুঃখসন্তপ্ত শিখণ্ডী এইরূপ বিলাপ করিয়া ক্রোধবশতঃ ঐ তুষ্ট মন্তিদ্বয়ের নগরে প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিলেন। ১১১।

তখন শিখণ্ডী হিরুক ও ভিরুক নামক পৈতৃক মন্ত্রিদ্বয়কে অধিকতর শুণী জানিয়া অমুনয় পূর্ববক পুনরায় আনয়ন করিলেন। ১১২।

তৎপরে রাজা শিখণ্ডী শোক ও চিস্তাবশতঃ কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে
ুঐ ফুফ্ট মন্ত্রিদ্বয় ধীরে ধীরে রাজমাতার নিকট আসিয়া বলিল। ১১৩।
দেবি! হদীয় পুক্র শিখণ্ডী স্বভাবতঃ সরলবৃদ্ধি। রাজ্যরক্ষার

জন্ম স্বজনেরও উচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়, ভাহা ইনি জাবেন না।১১৪।

ইহাঁর পিতা প্রব্রজিত হইয়াও রাজ্য হরণ করিতে আসিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে শান্তিধামে পাঠাইয়াছি, ইহাতে কি নিন্দা হইতে পারে। ১১৫।

আমাদের এ কার্য্য যদি নীচজনোচিত ও অশুভ হইয়া থাকে, তবে রাজ্যাভিলাষী ভিক্সুর পক্ষে সেরূপ কার্য্যটাও কি ভাল হইয়াছিল। ১১৬।

রাজা পিতৃবধজনিত ক্রোধবশতঃ আমাদিগকে পদচ্যত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে কেন এখনও শোকে বৃথা পরিতপ্ত হইতেছেন।১১৭। আমরা ভালই করিয়াছি, কিন্তু প্রভু দুঃখে কৃশাঙ্গ হইতেছেন। সকল কার্যোই ভূত্যগণই অপরাধী হইয়া থাকে। ১১৮।

রাজা অতীত বিষয়ে কেন শোক করিতেছেন। যাহা করা হইয়াছে, তাহার আর উপায় কি ? হে দেবি ! আপনি চিন্তাক্রশ নিজ পুত্রকে কেন উপোক্ষা করিতেছেন। ইহার প্রতিবিধান করন। ১১৯।

রাজমাতা তরলিক। তাহাদিগের এবস্থিধ বাকা শ্রাবণ করিয়া এবং ভাহাদের বাক্য অনুমোদন করিয়া ধাঁরে ধাঁরে বলিলেন। ১২০।

এ কার্য্যটি শিখর্ত্তা ও তোমাদের উভয়েরই নরকপাতজনক। পরস্তু ইহা তোমাদের মতামুসারে হইয়াছে, কি রাজার পূর্বকর্ম্মামু-সারে ঘটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ১২১।

যাহা হউক, আমি শিখণ্ডীর পিতৃবধজনিত শোকের নিবারণ করিতেছি। তোমরা উহার অর্হৎবধজনিত ছুঃখের অপনোদন কর। ১২২।

রাজ্যাতা উহাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া রাজার নিকটে গমন করিলেন ও শোকাক্রান্ত, ক্লাণচন্দ্রাকৃতি রাজাকে বলিলেন ১১২৩ তে পু্তা! রাজাগণের রাজা ধর্মাও অধর্মা-মিঞ্জিত এবং বছবিধ ছলপূর্ণ। সে বিষয়ে পাপাশক্ষাবশতঃ কেন শোকে শুক্ষ হই-তেছ। ১২৪।

যদি তুমি পিতার অতান্ত প্রিয় ছিলে বলিয়া তাঁহার নধহেতু সন্তপ্ত হুইয়া পাক, তাহা হুইলে আমি তোমার এই তুঃখসঙ্কটকালে লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিতেছি। ১২৫।

ভূমি অন্ত লোক দারা গুপ্তভাবে জাত হইয়াছ। ধর্মতঃ তিনি তোমার পিতা নহেন। হে পুত্র! স্ত্রালোকের। প্রায়ই নির্লজ্জ ও আহার-বিহারবিষয়ে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে।১২৬।

রাজা একান্তে মাতার মুখ হইতে ঈদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃবধজনিত উত্তা পাপাশঙ্কা ও মনস্তাপ ত্যাগ করিলেন। ১২৭।

ত্রিভুবনমধ্যে নারীগণের অসাধ্য কিছুই নাই। ইহারা উদয়গিরির সহিত অস্তাচলের যোজনা করিতে পারে। ইহারা ক্ষণকালের মধ্যে পৃথিবা হইতে পর্ববহুগণের বিঘটন করিতে পারে। ইহারা জল হইতে অগ্নিও অগ্নিহইতে জল স্জন করিতে পারে। ১২৮।

তৎপরে রাজা কেবল মাত্র শলাতুলা মর্গৎবধজনিত পাপাশস্কাতেই পীড়িত হইয়া ধর্মাজ্ঞদিগের নিকট এই পাপের নিষ্কৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২৯।

তথন পূর্বেরাক্ত দণ্ড ও মুক্সর নামক চুষ্ট মন্ত্রিদ্বর তিয়া ও পুষ্য নামক চৈতাদ্বয়ের নিকটে চুইটি বিড়ালশাবক ধরিয়া আমিষলোভ দারা উহাদিগকে চৈত্য-প্রদক্ষিণকার্য্য শিখাইল। ১৩০।

তৎপরে উহারা রাজসভায় নিবিদ্ধপ্রবেশ হইলেও তথায় প্রবেশ করিয়া তীত্র সন্তাপের প্রশমাথী রাজাকে বলিল। ১৩১।

হে দেব ! আপনি র্থা চিত্তকে এত আয়াস দিতেছেন। সকলের কল্যাণকারী অর্গৎগণ আমার মতে ইহলোকে নাই। ১৩২। যদি সত্যই আকাশচারী রাজহংসের স্থায় নিতান্ত অসম্ভব শক্ষিমান্ অর্হৎগণ ইহলোকে থাকেন, তাহা হইলে অস্তদার। তাঁহাদের বধ কিরূপে সম্ভব হয় ? ১৩৩।

অতএব অর্গুণ্ড ইহলোকে নাই। তাহা হইলে অর্গুৎবধ জনিত পাপ কি করিয়া হয় ? যেখানে গ্রামই নাই, সেখানে সীমা লইয়া বিবাদ কিরূপে হইবে ? ১৩৪।

তিয়া ও পুরা নামে যে তুইটি গৃহপতি অর্হৎপদ পাইয়াছিল, তাহার। জনাস্তিরে নিজ চৈত্যসন্ধিধানে মার্জাররূপে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৩৫।

উহাদের তুই জনকে বেশ চিনিতে পারা যায়। প্রতাক্ষ বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং দেখিতে পারেন। ১৩৮।

খলস্বভাব মন্ত্রিদ্বয় এই কথা বলিয়া রাজার মন সন্দিশ্ধ করিয়া ভাঁহার সহিত ঐ চৈত্যদ্বয় দর্শনের জন্ম গমন করিল। ১৩৭।

অপূর্ণৰ বস্তদর্শন-কৌতুকে তথায় বহু লোক সন্মিলিত হইলে এবং অমাত্য সহ রাজা দেখিবার জন্ম উৎস্কুক হইলে, ঐ ধূর্ত্ত দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয় আমিষভক্ষণাভ্যাসে তিয়া পুষ্ম নামসম্বন্ধ বিড়ালশাবক্ষয়ের আহ্বান করিল। ১৩৮-১৩৯-১৪০।

মাংসদানসময়ে ঐ ছুফ মন্ত্রিদয় কর্তৃক এইরপে আছূত বিড়াল-শাবকদয় সত্ত্ব নির্গত হইয়া চৈত্য প্রদক্ষিণ করিল। ১৪১।

ইছা দেখিয়া রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ তখনই বিশ্বাস করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তুর্জ্জনের কপটতাই জয়লাভ করিল।১৪২।

ধৃর্ত্ত লোক মুষ্টিমধ্যে বায়ুকে ধরিতে পারে, প্রস্তারে কমল উৎপন্ন করিতে পারে এবং আকাশপ্রদেশে চিত্র অঙ্কন করিতে পারে। উহাদের জিহ্বাগ্রে স্ষ্টি-সংহার-লালামরী প্রচুর রচনা বিভ্যমান আছে। ইহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকেও পশু ও শিশুভুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের মোহ সম্পাদন জন্ম কিবা না করিতে পারে। উহারাই মূর্ত্তিমান্ ইন্দ্রজাল। ক্ষণকালমধ্যেই উহারা অপরিচিতকে পরিচিত ও বিশ্বস্তু করিয়া দেয়। ১৪৩।

তৎপরে রাজা সৌগতদর্শনে বিশ্বাসরহিত হইয়া আর্য্য কাত্যায়ন-সকাশে শ্রদ্ধাপ্রকাশ ও পূজা বারণ করিয়া দিলেন। ১৪৪।

অনস্তর কাত্যায়ন ও ভিক্ষুণী শৈলা রাজধানীতে নিষিদ্ধপ্রবেশ হইলেও শিষ্মগণের প্রতি কৃপাবশতঃ অমুচরগণ সহ নগরের বাহিরেই থাকিলেন। ১৪৫।

একদা কাত্যায়ন সম্মুখেই রাজা আসিতেছেন দেখিয়া অবমাননা-ভয়ে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ১৪৬।

কাত্যায়ন পূর্ববমন্ত্রিদ্বয় কর্তৃক প্রেষিত হইয়া যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া বহুদিনের শত্রু দুষ্টমন্ত্রিদ্বয় রাজাকে বলিল। ১৪৭।

হে রাজন্ ! অমঙ্গলের নিধি মুণ্ডিতমস্তক এক ভিক্লুকে অন্ত পথে দেখিলাম। ইহার ফল কি হইবে, জানি না । ১৪৮।

ঐ ভিক্ষু "পাপিষ্ঠ রাজার মুখ দেখিব না", এই কথা বলিতে বলিতে কিছুক্ষণ একান্তে থাকিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। ১৪৯।

রাজা এই কথা শুনিয়া তুর্জ্জনের প্রতি অমর্বশতঃ অমুচরগণকে আদেশ করিলেন,—এই দূরস্থিত ভিক্সকে পাংশুমুষ্টি-নিক্ষেপদ্বারা আচ্ছাদিত কর। ১৫০।

ত্বুট চেটগণ পাংশুমুষ্টিঘার। তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে পর কাত্যায়ন তন্মধ্যে একটি দিব্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া রহিলেন। ১৫১।

পীত ও লোহিতবর্ণে চিত্রিত অতিহিংস্র ব্যাত্রগণও কুপিত হইলে ক্রেমে শ্রাস্ত হইয়া মৃত্রতা অবলম্বন করে, কিন্তু রাজভূত্যগণ কিছুতেই মৃত্রহয় না। ১৫২। তৎপরে রাজা চলিয়া গেলে হিরুক ও ভিরুক নামক মন্ত্রিদ্বয় তথায় আসিয়া ধূলিরাশিদ্বারা আহত কাত্যায়নকে দেখিয়া হৃঃখ প্রকাশ পূর্ববক তাঁহাকে বলিলেন। ১৫৩।

হে আর্যা ! ক্রের রাজার নিতান্ত হুক্ষতিবশতঃ আপনি এরূপ কন্ট পাইয়াছেন। আমাদের চক্ষুর্যুকেও ধিক্, যে তাহারা সম্মুখে ইহা দেখিতেছে। ১৫৪।

মোহান্ধ রাজা তুর্জ্জনকর্ত্ত্ব পাপরূপ গর্ব্তে পাতিত হইয়াছেন। আমরাও রাজার এই কার্য্য দেখিয়া পাপভাগী হইতেছি। ১৫৫।

আপনি মহা বৃদ্ধিমান্। এই পাপপূর্ণ ভূমি আপনার ত্যাগ করাই উচিত। খলের সহিত বাস অতি ছঃসহ; ত্যাগই সকলের সম্মত। ১৫৬।

সজ্জনগণের মনের শাস্তি কথনও নষ্ট হয় না এবং তাঁহাদের ক্ষমাগুণও কদাপি যায় না। তাঁহাদের বুদ্ধি কখনও পরুষ বা ক্রোধচুষ্ট হয় না। শল্যতুল্য অপমানও তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। অতএব চুক্ট জনকে বর্জ্জন করা অপেক্ষা ইহলোকে আর সুখ নাই। ১৫৭।

খল জনের ঐশর্য্য গুণিগণের অধঃপতনের কারণ ও আয়াসপ্রদ।
উহা গভীর কৃপের স্থায় তিমিরাকর ও প্রবেশকারা প্রাণিগণের
প্রাণাপহ। কৃপের উপাদেয়তা যেরূপ সর্পদারা নফ হয়, তদ্রুপ
সক্জনের উপাদেয়তা নিকৃষ্ট, চুষ্ট ও কৃটিল জন কর্তৃক বিনষ্ট হয়।
অতএব উহাদিগকে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ১৫৮।

মহাকাত্যায়ন তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রাবণ করিয়া বলিলেন যে, কেহ আমাকে পরাভব করিলেও আমি কুপিত হই না। যেতেতু আমার কল্মের গতিই এইরূপ। ১৫৯।

এইমাত্র আমার ছঃখ যে, মূঢ় রাজার খলসঙ্গম-দোষে একটা মহাভয় উপস্থিত হইল। ১৬•। ইগার রাজধানীতে প্রথমে একটা মহাবায়ু উপস্থিত হইবে, তৎপরে পুস্পর্ন্তি, তৎপরে বস্ত্রন্তি, তৎপরে রূপ্যর্ন্তি, তৎপরে স্থবর্ন্তি, তৎপরে রত্নর্ন্তি ও সর্বশেষে পাংশুর্ন্তি— এইরূপে সাত প্রকার বৃত্তি হইবে। ১৬১-১৬২।

সেই বৃষ্টিদারা রাজা বস্কুবান্ধব ও রাজ্যসত লয় প্রাপ্ত ছেইবেন; অতএব তোমরা এই স্থযোগে প্রভৃত রত্নাদি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিবে। ১৬৩।

মন্ত্রিদ্বয় কাত্যায়নের এই বাক্য শ্রাবণ করিয়া তাহাই হইবে বিশ্বাস করিলেন। হিরুক শ্রামকনামক নিজপুত্রকে কাত্যায়নের সেবক করিলেন। ১৬৪।

ভিরুকও নিজকন্তা শ্রামাবতীকে হস্তে ধারণ করিয়া ভিক্ষুণী শৈলার নিকট আসিয়া প্রণয় সহকারে তাঁহাকে বলিলেন। ১৬৫।

আয়ো! আপনি আমার এই কক্সাটিকে অনুগ্রহপূর্ণবক ছোষিল নামক গৃহপতির বাটাতে সমর্পণ করিবেন। ১৬৬।

সমাত্রদের এই কথা বলিয়া সীয় পুত্র ও কন্সা স্বর্পণপূর্ববক নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুণী শৈলাও কন্সাকে সঙ্গে লইয়া ঘোষিলা-লয়ে গেলেন। ১৬৭।

তৎপরে ভিক্ষু যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ক্রমে ক্রমে হইল। জ্ঞানরূপ দীপবতা প্রজ্ঞা বথায়থ বস্তুই দেখিতে পায়। ১৬৮।

অতঃপর ষষ্ঠ দিনে রত্মবৃষ্টির সময় নগর রত্মপূরিত হইলে মন্ত্রিদ্বয় নৌকায় রত্ন পূর্ণ করিয়া অলক্ষিতভাবে প্রস্থান করিলেন। ১৬৯।

ভাহারা দক্ষিণদিকে গিয়া চুইটি নগর স্থাপন করিলেন। হিরু-কের নগর হিরুকনামক ও ভিরুকের নগর ভিরুকনামক হইল।১৭০। পরদিন প্রচুর পাংশুর্ষ্টি হওয়ায় বন্ধুবান্ধব সহ রাজা লয়প্রাপ্ত হুইয়া নরকগামী হুইলেন। ১৭১। রাজা দণ্ড ও মুদ্গরের সহিত নিধনপ্রাপ্ত হ'ইলে পর চাত্যায়ন ঐ মন্ত্রিপুক্রকে গ্রহণ করিয়া আকাশমার্গে চলিয়া গেলেন। ১৭২।

পুরদেবতাও প্রীতিসহকারে তাঁহারই অমুগমন করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞামুসারে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থিতি করিলেন। ১৭৩।

ভিক্ষুর পুণাপ্রভাবে ও মন্ত্রিপুত্রের ভাগ্যবলে এবং পুবদেবতার অধিষ্ঠানবশতঃ উহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইল। ১৭৪।

অনন্তর ঐ পুরদেবতা তথায় আর্য্য কাত্যায়নের নিমিত্ত একটি চৈত্য নিশ্মাণ করিলেন। এখনও চৈতাবন্দকগণ স্থরবতী নগরীতে ঐ চৈত্যের বন্দনা করিয়া থাকে। ১৭৫।

তৎপরে কাত্যায়ন স্বীয় চীবর-কোণে মন্ত্রিপুক্রকে প্রহণ করিয়া আকাশমার্গে লম্বননামক একটি দেশে গমন করিলেন। ১৭৬।

কাত্যায়ন যখন তথায় লম্বভাবে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হন, তখন ভত্রত্য জনগণ "ইনি কে লম্বভাবে নামিতেছেন", এই কথা বলায় উহারা লম্বন নামে খ্যাত হইল। ১৭৭।

সেই সময়ে তথাকার রাজা অপুত্রক অবস্থায় মরিয়া যান। তখন লক্ষণজ্ঞ লোকের। কাত্যায়নের আজ্ঞানুসারে ঐ মন্ত্রিপুত্র শ্যামককে রাজা করিল। ১৭৮।

তৎপরে কাত্যায়ন ভোকানক গ্রামে গিয়া তথায় স্বজননীর সম্মুখে বিশুদ্ধ ধর্মদেশনা করিলেন। ১৭৯।

কাত্যায়ন-মাতা তাহাতে সত্য দর্শন করিয়া আদরসহকারে পুজের যপ্তি গ্রহণ করিয়া একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন। এখনও ঐ যপ্তি-চৈত্য লোকে বন্দনা করে। ১৮০।

অতঃপর কাত্যায়ন ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠার সহিত শ্রাবস্তী নগরীতে গমন করিয়া তথায় ভগবান জিনকে দর্শন করিয়া তাঁচার পাদবন্দনা করিলেন। ১৮১। কাত্যায়ন ভগবানের নিকট উদ্রায়ণ-পুজের কথা নিবেদন করিলে পর তত্রত্য ভিক্ষুগণ উহা শ্রবণ করিয়া সর্ববজ্ঞ ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন। ১৮২।

কোন কানন-সন্নিধানে এক কর্বটে পাশ নামে এক ব্যাধ থাকিত। একদিন সে মুগবন্ধনের জন্ম কূট বাগুড়া বিস্তার ক্রিয়া রাখিল।১৮৩।

ঐ ব্যাধ যন্ত্রপাশদারা আর্ড জাল পাতিয়া চলিয়া গেলে পর যদুচ্ছাক্রেমে ভগবান্ প্রত্যেক বুদ্ধ তথায় আসিয়া বিশ্রাম করেন।১৮৪।

ভাঁহার পুণ্যপ্রভাবে সে দিন কোন মৃগই জালবদ্ধ হইল না। শুদ্ধাত্মা জনগণের সম্মুখে কখনও কেই অমঙ্গল লাভ করে না। ১৮৫।

গ্রহার প্রাক্ত আসিয়া মুগশুর বাগুড়া দর্শনপুর্বক ক্রোধবশতঃ বিষদিশ্ব বাণখারা প্রত্যেক বুদ্ধকে বধ কবিল। ১৮৬।

ব্যাধ তদায় বাণে বিদ্ধ প্রজ্বলিত জতাশনসদৃশ ভগবানের অস্কৃত প্রভাব দেখিয়া তাঁহার পদদ্ধয়ে নিপতিত হইল। ১৮৭।

তৎপরে ঐ লুব্ধক স্বায় কুকর্ম্মজানত উদ্বেগ ও সন্তাপবশতঃ শর ও বাপ্তড়া পরিত্যাগ করিয়া অনুশোচনা পূর্ববক আপনাকে ধিকার দিতে লাগিল। ১৮৮।

প্রত্যেক বৃদ্ধ পরিনিকাণ প্রাপ্ত হইলে ঐ ব্যাধ তাঁহার অস্থি গ্রহণ করিয়া ছত্র ও ধ্বজাদি দ্বারা মহা সমারোহে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিল। ১৮৯।

ঐ লুব্ধক সেই পুণ্যফলে রাজা উদ্রায়ণ হইয়াছিল এবং সেই প্রত্যেক বুদ্ধকে বধ করার জন্ম নিজেও বধপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯০।

নন্দ নামে ধনধাক্সাদিসমৃদ্ধিশালী কর্ববটবাসী এক গৃহস্থের মদ-লেখা নামে এক কন্সা হয়। সে একদা গর্বববশতঃ গৃহমার্চ্জন-ধূলি পথিস্থিত প্রত্যেক বুদ্ধের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ১৯১-১৯২। ঐ দিনেই স্তনভারাত্তা ঐ কন্মার চিরপ্রার্থিত বর বরণার্থী হইয়া উপস্থিত হইল। ১৯৩।

তখন ঐ কন্সা নিজ জাতাকে বলিল যে, প্রত্যেক বুদ্ধের মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করায় অন্স আমার শুভবিবাহোৎসব হইয়াছে। ১৯৪।

ভাহার ভাতা এই কথা প্রচার করায় তত্ততা প্রোঢ় ক**ন্যাগণ** বরলাভমানসে সকলেই প্রত্যেক বুদ্ধের মস্তবে ধূলি নিক্ষেপ করিল। ১৯৫।

লোকে একটা অন্ধবিশাসে বিমোহিত হইয়া কোনরূপ বিচার না করিয়াই বিরুদ্ধ কার্যোও প্রবৃত হয়। ১৯৬।

কন্সার ভাত। এইরূপ প্রবাদ প্রচার করিয়া পাপপ্রবৃত্ত হইলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধ নামক গৃহপতিদয় উহার এই কাগোর নিবারণ করিয়াছিল।১৯৭।

সেই কন্সাই নরপতি শিগওা হইয়া পাপভাগী হইয়াছে ও প্রবাদ-করা তদায় ভ্রাতা ভিক্ষু কাত্যায়নরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৮।

ঐ গৃহপতিদ্বয় সেই চুষ্টাচরণের নিবারণ করায় হিরুক ও ভিরুক-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নগরধ্বংস হইতে মুক্ত হইয়াছে। ১৯৯।

ভিক্ষুগণ ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও মনে মনে বিচার করিয়া শুভাশুভ কর্মের কিরূপ ফলপরিণাম হয়, তাহা জানিতে পারিলেন। খল জনের বাক্যতুলা আর শক্র নাই। বিচার-বৃদ্ধির তুল্য গুরু নাই এবং পুণ্যসদৃশ ইহলোকে কেই বন্ধু নাই। তাহারা ইহা স্থির করিলেন। ২০০।

ইতি ডদ্রায়ণাবদান নামক চত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

## একচত্বারিংশ পল্লব।

#### পণ্ডিতাবদান ৷

यद्भूपाश्विद्यासदानविभवप्रोहृत्पुखाधिकं दानस्यातिकशस्य सत्फलभरं प्राप्नोत्यलं दुगॅतः। ग्रुइस्यं व विद्यद्वभंधवन्त्रश्वाससद्यान्वितं निःसंसारविज्ञिभतं तद्वितं वित्तस्य वित्तस्य च ॥ १ ॥

অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি, রাজগণের বিপুল দানজনিত পুণাপেক্ষাও অধিক নিজ বৎসামান্য দানের যে সংফল লাভ করেন, তাহা ভাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত ও বিশুদ্ধ ধনের সমৃচিত্ই চইয়া থাকে। উহা তাঁহার সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দশ্মদারা ধবল ও শ্রদ্ধাস্থ্যিত নিজ নিদ্ধাম ভাবেরই বিকাশ। ১।

পুরাকালে ভগৰান জিন যখন জেতবনে বিহার করেন, সেই সময়ে আবস্তী নগরীতে ধীর নামক একজন মহাধনশালী গৃহস্থ বাস করি-ভেন। ২।

তাঁহার পণ্ডিত নামে একটি পুত্র হইয়াছিল। পণ্ডিত অত্যস্ত সুকুতশালী, যশস্মা এবং সৎকাষ্যানুষ্ঠান ও বদাশ্যতাগুণে ভূষিত ছিলেন। ৩।

পণ্ডিত বাল্যকালেই রাজ্যোগ্য বস্ত্র ও ভোজন দান করিয়া শারিপুক্র প্রভৃতি ভিক্ষুগণের অভিথিসৎকার করিতেন। ৪।

কালে প্রবল তুভিক্ষপ্রকোপে বহু লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং যাচ্য ও যাচক উভয়েরই তুলা দশা হইলে ভিক্ষ্গণের ভিক্ষালাভ তুষ্কর হইয়া উঠিল। ৫। . সেই পরমদারুণ ভিক্ষুগণের সঙ্কটকালে পণ্ডিত স্থগত কর্তৃক আহূত হইয়া জেতকাননে গমন করিলেন। ৬।

পণ্ডিত কাঞ্চনমালা-শোভিত হইয়া যথন অশ্বারোহণে গমন করেন, সেই সময়ে কয়েক জন ধূর্ত্ত লোক তাঁহার গুণোৎকর্ষ সহিতে না পারিয়া তথায় আসিয়া বলিল। ৭।

আপনি যাচকগণের প্রার্থনাবিষয়ে ক্লর্ক্স্করপ বলিয়া জগতে বিখ্যাত; অতএব আমরা পঞ্চশত প্রার্থী আশা করিয়া আপনার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছি। ৮।

আমরা সকলেই অলঙ্কার ও বন্ধ্রযুগল কামনা করিতেছি; সতএব যদি পারেন, তাহা হইলে অবিলম্বে এখনই প্রদান করুন। ৯।

সদাচার পণ্ডিত ধৃত্গণকত্বক এইরূপ ক্থিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতরণপূর্বক তাহাদের যথোপযুক্ত পূজা ক্রিয়া ক্ষণকাল চিন্তা ক্রিলেন। ১০।

যদি ভগবান্কে দর্শন না করিয়াই গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে উপস্থিত অমৃতপানের একটি বিদ্ন হইল। ইহা কিরুপে সহিতে পারি १১১।

যদি অর্থী জনকে প্রিয় বস্তু না দিয়া নিল জ্জ্জভাবে চলিয়া যাই, তাহা হইলে নিজেকেই স্বীয় দানব্রতের খণ্ডন করিতে হয়, তাহাই বা কিরূপে করিব। ১২।

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নাগরাজ বাস্থিকি
ভূমি ভেদ করিয়া উপিত হইলেন এবং অথিগণের প্রাথিত বস্তু প্রদান
করিলেন। ১৩।

পণ্ডিত নাগরাজপ্রদন্ত বস্ত্র ও আভরণ তৎক্ষণাৎ অর্থিগণকে প্রদান করিয়া নিজেকে শল্যমুক্তবৎ জ্ঞান করিলেন। ১৪।

তাহারাও এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া পবিত্র স্থগত-চিন্তাকেই সকল সম্পৎ ও সিদ্ধির কারণ বলিয়া বুঝিল। ১৫। তৎপরে তাহাদের চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হওয়ায় বিদ্বেষরূপ পাপ বিনফী হইয়া গেল। তখন তাহারা ভগবান্কে দর্শন করিবার জন্ম পশুতের সহিত গমন করিল। ১৬।

অতঃপর পণ্ডিত ভগবান্কে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্বক তদীয় পদধূলি দারা ললাটে তিলক ধারণ করিয়া ধন্ম হইলেন। ১৭।

তৎপরে তিনি জ্যোৎস্নার স্থায় সমুজ্জ্বল স্বীয় হারটি ভগবানের চরণে বিস্থাস করিয়া সম্মুখবর্ত্তী প্রণত ধৃর্ত্তগণের কথা ভগবান্কে বলিলেন। ১৮।

জ্ঞানবজ্রধারী ভগবান্ ধর্মাদেশনা দ্বারা তাহাদিগের দেহাত্মজ্ঞান-রূপ অজ্ঞান-পর্বত ভেদ করিয়া স্রোতঃপ্রাপ্তিফল বিধান করিয়া দিলেন। ১৯।

তৎপরে তাহার। সত্য দর্শন করিয়া ভগবান্কে প্রণামপূর্বক চলিয়া গেলে ভগবান প্রীতিবশতঃ স্বয়ং পণ্ডিতকে বলিলেন। ২০।

বৎস ! তুমি পুণাবলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পৎ লাভ করিয়াছ।
এই ত্বভিক্ষকালে তুমি ভিক্ষ্গণের ভোজ্যাধিবাসনা সম্পাদন কর।২১।
আমার আশ্রমে সার্দ্ধ ত্রেয়াদশ শত ভিক্ষ্ আছেন। ইহাঁদিগকে
এবং অক্সান্ত কন্ধপ্রপ্র জনগণকেনগরে অস্বেষণ করিয়া তুমি যথাষোগ্য
ভোজ্য বিভাগ করিয়া দিবে। ২২।

পণ্ডিত ভগবানের এই আজ্ঞা শ্রাবণ কারয়া হর্ষাকুল হইলেন এবং ভক্তিপূর্বক ভিক্সুসঞ্জের যাবজ্জাবন নিমন্ত্রণ করিলেন। ২৩।

তৎপরে তিনি নিজগৃহে আগমন করিয়া ভিক্ষুসম্মত রাজভোগ দারা প্রত্যহ সংবুদ্ধপ্রমুখ সঞ্চাগকে পূজা করিতে লাগিলেন। ২৪।

তিনি ধনী, দরিদ্র, যাচা ও যাচক সকলকেই এবং যাহাঁরা অস্থকে দানদ্বারা অসুকম্পা করেন, তাঁহাদিগকেও অনুকম্পিত করি-লেন। ২৫। করুণাসাগর পণ্ডিত সমগ্র রূপণজনকৈ অস্থেষণ করিয়া তাহা-দিগকে দারিদ্র্যরূপ অন্ধকারের নাশক রত্নরাশি দান করি-লেন। ২৬।

তিনি কুপণদিগকে যে সকল রত্ন দান করিলেন, তৎসমুদয়ই অঙ্গাররাশি হইয়া গেল। মমুয়্যগণের ভাগ্যই রত্ন, প্রস্তর্জাতীয় মণি রত্ন নহে। ২৭।

তখন কুপণগণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল যে, আপনি আমাদিগকে ধন বলিয়া অঙ্গাররাশি দিয়াছেন। বোধ করি, আমরা স্বপ্নে
ধনরাশি দেখিয়া থাকিব। ২৮।

লোক সহসা ধনলাভ দারা উন্নতি লাভ করে, কিন্ধু ঐ ধনের বিনাশ হইলে অত্যস্ত তুঃখিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ২৯।

করুণানিধি পণ্ডিত তাহাদিগের এই কথা শ্রাবণ করিয়া বলি-লেন যে, পুণাহীন জনে প্রদন্ত রত্নের রত্নত্ব থাকে না। ৩০।

তোমরা মোহবশতঃ পূর্বের পুণ্য সঞ্চয় কর নাই, সেজন্য তোমাদের রজরাশি অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইয়াছে। ৩১।

লোকের পুণ্যক্ষয় হইলে স্যত্নে রক্ষিত রত্নপ্ত বিনষ্ট হয়। ভাগ্য-যোগ থাকিলে রত্ন স্বয়ং উপস্থিত হয়। পতিত জনের ধনার্চ্ছন শোকেরই কারণ হয়। ধন পুণ্যচেতাঃ জনেরই উপযুক্ত জানিবে। ৩২।

অতএব তোমরা ভিক্ষুসঞ্জকে ভোজনের জন্ম নিমন্ত্রণ কর। আমি তোমাদের জন্ম ভোজ্যসম্ভার সম্পাদন করিতেছি। ৩৩।

কুপণগণ পণ্ডিত কর্ত্বক এইরূপ কথিত হইয়া পণ্ডিতপ্রদত্ত ভোজ্ঞা-সম্ভাব দারা বৃদ্ধপ্রমুখ সঙ্গকে একদিন পূজা করিল। ৩৪।

ভাহার। যথাবিধি ভিক্ষুসঙ্ঘকে পূজা করিয়া ক্ষণকাল প্রণিধান করিল যে, আমাদের যেন কখনও দারিদ্রা হয় না। ৩৫। তৎপরে তাহার। পণ্ডিচের কথায় গৃহে গিয়া দেখিল যে, সেই অঙ্গাররাশি রত্নরাশি হইয়াছে। ৩৬।

অতঃপর গৃহস্থকুমার পণ্ডিতের ভবনে তদীয় প্রভাববলে শত শত সঞ্চিত নিধি উপস্থিত হইল । ৩৭।

ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত ধর্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্ম ঐ সকল নিধির ষষ্ঠ ভাগ রাজা প্রসেনজিৎকে দিলেন, কিন্তু তাহাও অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইল। ৩৮।

তৎপরে রাজা আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন যে, পণ্ডিতেরই পুণ্য-বলে এই সকল নিধি উদ্গত হইয়াছে, উহা পণ্ডিতেরই ভোগ্য। ৩৯।

আকাশ হইতে কুমারের কথা উল্লেখ হওয়ায় ঐ সকল নিধি
পুনর্ববার নিধিত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে রাজা আশ্চর্য্যাত্বিত হইয়া
তৎসমুদয় পণ্ডিতের ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। ৪০।

উদারচেতাঃ পণ্ডিত সেই সকল নিধি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পৎ বিতরণ করিয়া দরিদ্রগণের গৃহে লক্ষ্মার অবস্থিতি সম্পাদন করি-লেন। ৪১।

অনন্তর পণ্ডিত সংসারের অসারতা বিচার করিয়া স্পৃহাবর্জ্জিত হইয়া অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিয়া পিতাকে বলিলেন। ৪২।

পিতঃ ! আমাকে তপোবনে যাইতে অমুমতি প্রদান করুন। এই সকল শত শত জন্মের উচ্ছিষ্ট ধন-সম্পৎ আমার ক্লেশজনক বোধ হইতেছে। ৪৩।

যে আয়ুংকালে ত্রৈলোক্যের সম্পদ্লাভ হইলে উহা ভোগ করা ধায়, সেই সকল বস্তুর আধারস্বরূপ আয়ুংকালই অতি অল্প। ৪৪।

ষে দেহের জন্ম শীতকালে কোমলস্পর্শ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া থাকি, গ্রীত্মকালে শীতল চন্দনাদি দ্বারা যে দেহের পরি-চর্য্যা করি এবং যে দেহের জন্মই সভত বিষ, অন্ত্র, অগ্নি ও সর্প প্রভৃতি হইতে ভয় হয়, সেই দেহ নানাবিধ অপায় হইতে স্থুরক্ষিত হইলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৪৫।

আমি স্থভোগে বিরক্ত হইয়াছি। আমি আমার প্রিয় প্রব্রজ্যাকে গ্রহণ করিয়া চিস্তাহপ্ত চিত্তের ক্লেশহরণপূর্ববক বনে বিচরণ করিব ।৪৬।

তিনি এই কথা বলিয়াবিষয়সূখে আসক্তিরূপ বন্ধন পরিত্যাগ-পূর্ববক পিতার অনুমতি লইয়া শারিপুত্রের আশ্রমে গমন করি-লেন। ৪৭।

তথায় তিনি শারিপুত্র দাবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র ও কৌপীন গ্রহণপূর্ণবক তাঁহারই অমুচর হইয়া সংযতভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৮।

পণ্ডিত দেখিলেন যে, কৃষকগণ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে জ্বল পরিচালিত করিতেছে এবং ঐ জলধারা নির্দ্দিষ্ট পথেই যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে, হায়! এই অচেতন জলধারারও বিহিত মার্গে গমন করায় কার্যাসিদ্ধি হইতেছে, কিন্তু সচেতন মনুষ্যু-গণের তাহা হইতেছে না। ৪৯-৫০।

এইরপ ভাবিতে ভাবিতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, ইযুকার উত্তাপ দারা বক্র শরকে সরল করিয়া যি নির্দ্মাণ করিতেছে। ধীমান্ পণ্ডিত ইহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, এই অচেতন শরগণ ভাপপ্রাপ্ত হইয়া সরল হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যগণ সংসারতাপে তপ্ত হইয়াও বক্রতা ত্যাগ করে না। ৫১-৫২।

এই চিন্তা করিয়া আরও অগ্রে গিয়া দেখিলেন যে, সূত্রধার অতি কঠিন কাষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া শকটের চক্র নির্মাণ করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি পুনশ্চ চিন্তা করিলেন যে, অহো! এই অচেতন কাষ্ঠসকল ঘটনাযোগে কর্মাক্ষম হইতেছে, কিন্তু মন্তুষ্যের চিন্ত এরূপ হইতেছে না। ৫৩-৫৪।

এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থার্ম ও নিয়মে আদরবশতঃ তিনি আশ্রমে গিয়া পুত্র যেরূপ পিতাকে বলে, তদ্রপ আচার্য্যকে বলিলেন। ৫৫।

অন্ত আপনিই আনার জন্ম ভিক্ষা করিতে গমন করুন। আমি আপনার আদেশমত নিজব্রতের বিষয় চিন্তা করিব। ৫৬।

পণ্ডিত উপাধ্যায়কে এইরূপ নিবেদন করিলে, তিনি ভিক্ষার জক্ত গেলেন এবং পণ্ডিতও তাঁচার আদিফ বিহারাগারে প্রবেশ করি-লেন। ৫৭।

তথায় তিনি পর্যাঙ্গাসন বন্ধন পূর্ববিক নিজদেহকে যপ্তিবিৎ নিশ্চল করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি অন্তমুখি করিয়া নিজধর্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫৮।

পণ্ডিত সমাধিমগ্ন হইলে পর্বতগণসমন্বিত ও বিচলিতজলসমুদ্ররূপ তুকুলধারিণা সমগ্র পৃথিবা বিচলিত হইয়া উঠিল। ৫৯।

ইন্দ্র পণ্ডিতকে ধানিনিরত জানিতে পারিয়া নির্বিল্লে কার্য্য**সিদ্ধির** জন্ম চতুর্দ্দিক্ রক্ষ। করিবার নিমিত্ত চন্দ্র, সূর্য্য ও দিক্পালগণকে আদেশ করিলেন। ৬০।

অনন্তর সর্ববজ্ঞ ভগবান্ পণ্ডিতের কুশল কর্ম্মের পরিপাকবশতঃ সিদ্ধি উপস্থিতপ্রায় জানিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। ৬১।

যদি ইতিমধ্যে শারিপুক্ত আসিয়া দার উদ্ঘাটন করে, তাহা স্ইলে পণ্ডিতের আসন অর্গংপদ-লাভের ইহা একটি বিদ্ন হইবে, সন্দেহ নাই। ৬২।

অতএব আমি স্বয়ং গিয়া ভাঁহার আগমনের কালহরণের জন্ম নানাপ্রশ্বাশ্রিত কথার আলাপ করি। ৬৩।

ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং সেই দিকে আগমন করি-লেন এবং নানা কথাদ্বারা ভিক্ষুর আগমনের বিলম্ব সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ৬৪। তখন দেবতার প্রভাবে আকাশগত বিহঙ্গগণও নিঃশব্দ হইল এবং পণ্ডিত নিবাত-নিক্ষম্প দীপের স্থায় নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলেন। ৬৫।

পণ্ডিত ক্রুমে স্রোতঃপ্রাপ্তিফল লাভ পূর্ববিক সকুদাগামিফল লাভ করিয়া, অনাগামিফল পাইয়া অবশেষে অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৬৬। তৎপরে ভগবান শারিপুত্রের সহিত কথোপকথন শেষ করিয়া

তৎপরে ভগবান্ শারিপুত্রের সহিত কথোপকথন শেষ করিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলে, শারিপুত্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিজ শিষ্যকে সূর্যাসদৃশ তেজঃপূর্ণ দেখিলেন। ৬৭।

তিনি সহসা পণ্ডিতকে ভববন্ধন হইতে উত্তার্ণ দেখিয়া তাঁহার সেই যুগশতলভ্য সিদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৬৮।

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের অর্গৎপদলাভের কথা শ্রাবণ করিয়া ভিক্ষু-গণ ভগবান্কে জিজ্ঞাস। করায় তিনি পণ্ডিতের পূর্বকিথা বলিতে লাগিলেন। ৬৯।

পুরাকালে বারাণসীতে ভগবান কাশ্যপনামক তথাগত বিংশতি সহস্রে ভিক্ষপণ সহিত পুরবাসা জনগণ কর্তৃক শ্রহ্মাসহকারে মনোনীত ভোজ্যাদি ঘারা পূজিত হইযা কিছু কাল লোকহিতের জন্ম বাসক্রিয়াছিলেন। ৭০-৭১।

তথায় প্রতি গৃহে জনগণ ভিক্ষপূজাপরায়ণ হওয়ায় তুর্গত নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিয়া চিস্তা করিল। ৭২।

আমি অত্যন্ত দারিদ্রাবশতঃ অতি নাঁচ ও কুশল-ক্রিয়াবর্জিত হইয়াছি। আমায় ধিক্! আমি এতই মন্দভাগ্য যে, একটি ভিক্ষু-কেও নিমন্ত্রণ করিতে পারি না। ৭৩।

অর্থহীন পুক্ষ নিরর্থক শব্দের স্থায় লোকের পরি গ্রাজ্ঞ এবং ব্যবহারের অযোগ্য। নিরর্থক শব্দ যেরূপে বাক্য, প্রমাণ, পদ ও সন্ধির যোগ্য হয় না, হক্রপ অর্থহান পুক্ষত বাক্যালাপ, সাক্ষ্যপ্রমাণ ৯ ও উক্লত পদলাভেদ্ধ অযোগ্য। সির্থিক শব্দ যেরূপ ক্রিয়া, কান্তক ও তর্করহিত হয়, তদ্রপ মর্থহীন পুরুষের কোন সৎকার্যা হয় না এবং করিব বলিয়া মনে তর্কও করিতে পারে না। ৭৪।

এইরূপ চিন্তানলে সম্ভপ্ত ও ধনাভাবে নিন্দিত তুর্গতের গৃহে এক-জন পুণ্যপ্রবর্ত্তক আসিয়া তাহাকে আহ্বান পূর্ববক বলিলেন। ৭৫।

তুমি অর্থহীন ইইলেও জন্মাস্তরে শুভলাভের জন্ম বে কোন প্রকারে ইউক, একটি ভিক্ষকেও কেন নিমন্ত্রণ কর নাই। ৭৬।

তিনি এই কথা বলিলে তুর্গত তুঃখশল্যে বিদ্ধ থাকিয়াও পুনশ্চ শল্যবিদ্ধবং হইলেন এবং ভিক্ষু-ভোজনে অসামর্থাবশতঃ অত্যস্ত ব্যথিত হইলেন। ৭৭।

ক্ষুধায় ক্ষীণদেহ তুর্গত কোন প্রকারে এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া তথায় কাষ্ঠপাটনকর্ম্ম দারা কিছু পারিশ্রমিক লাভ করিল। ৭৮।

তদীয় পত্নীও ঐ গৃহে ধান ভাণিয়া কিছু পারিশ্রিমিক পাইল এবং তাহা নিজ ভর্তার নিকট প্রদান করিল। ৭৯।

অতঃপর তুর্গত ভিক্ষু-ভোজন সম্পাদনের জন্ম সমুগত হইলে ইক্র তাহার সম্বশুণের শুদ্ধিসম্পাদনের জন্ম অন্যুক্তন হইলেন। ৮০।

ইন্দ্র প্রচছন্মরূপে তথায় আসিয়া প্রীতিসহকারে দিব্যবর্ণ ও রসা-শ্বাদযুক্ত ভোজ্য সম্পাদন করিয়া দিলে পর ঐ তুর্গত একটি ভিক্ষুও অথেষণ করিয়া পাইল না। ৮১।

ধনমদে মোহিত পুরবাসিগণ পূর্বের সমস্ত ভিক্ষুসঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এ জন্ম তুর্গত ভিক্ষু না পাওয়ায় তুঃখে দেহত্যাগে উল্পত্ত হইল। ৮২।

তথন ভগবান কাশ্যপ তুর্গতের চিত্তশুদ্ধি অবগত হইয়া তাহার প্রতি কৃপাবশতঃ স্বয়ং আসিয়া তুর্গতপ্রদত্ত ভোজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন।৮৩।

রাজা তুর্গতের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে

ভিক্সভোজনের জন্ম সমস্ত দ্রবা দিবেন ; কিন্তু তুর্গত সে কথা গ্রাহ্য করে নাই।৮৪।

ছুর্গত ভগবান্কে অর্চ্চনা করিয়। প্রণিধান করিয়াছিল যে, আমি যেন গুণরূপ সম্পদে পরিপূর্ণ হই এবং দরিদ্রের তুষ্টিসাধক হই ।৮৫।

কাশ্যপ নিজ আশ্রানে চলিয়া গোলে এবং ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলে তুর্গতের গৃহ দিব্যরত্নে পরিপূর্ণ হইল। ৮৬।

তৎপরে বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের আজ্ঞায় তুর্গতের বাসভ্বন রত্নস্তস্তে ভূষিত ও মনোরম উল্লানে শোভিত করিয়া দিলেন । ৮৭।

তথন তুর্গত বিপুল ঐশ্বর্যা লাভ করিয়া সপ্তাহকাল উত্তম ভোগ দারা সমস্ত ভিক্ষুগণের সহিত ভগবান কাশ্যপকে পূজা করিল।৮৮।

যে তুর্গতের গৃহে অঙ্গনারা ক্ষুধায় কাণ্ডইয়াছিল ও অথিগণ যাহার দারেও আসিত না, বালকগণ যেখানে সতত রোদন করিত, যাহার গৃহকোণে মক্ষিকাগণ নিশ্চল কজ্জলের আয় বসিয়া শব্দ করিত এবং চুল্লীমধ্যে বিজালশিশু শয়ন করিয়া থাকিত, অধিক কি, যাহা দিতীয় নরকের আয় হইয়াছিল, সেই তুর্গতের সম্পদ্ এখন রাজারও স্পৃহণীয় হইয়া উঠিল। ইহা কাহার না আশ্চর্যাজনক হয়।৮৯।

তুর্গত সেই স্থাবৎ বিশুদ্ধ দানপ্রভাবে জন্মান্তরে পণ্ডিতরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া অর্গুৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯০।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ গুণাদরবশতঃ এইরূপ পণ্ডিতের পূর্ব্জন্মবৃত্তান্ত বলিলেন। ভিক্ষুগণ ইহা শুনিয়া কুশললাভের উপায়স্বরূপ দান-পুণ্যের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৯১।

ইতি পণ্ডিতাবদান নামক একচহারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

## षिठञातिश्म शलव।

#### কণকবর্ণাবদান।

सत्त्वे न मूर्थ्यर् चयम्त्सिस स्मृर्ग्ति धर्माण् रत्निचया नभसः पतन्ति । धर्य्येण सर्च्चविषदः प्रशमः व्रजन्ति दानेन भोगसुभगाः अकुभो भवन्ति ॥ १॥

সূর্যাকিরণ সত্বগুণপ্রভাবে অন্ধকারমধ্যে ক্লুরিত হয়। ধর্মবলে আকাশ হইতে রত্নরাশি নিপ্তিত হয়। ধৈর্যাদারা সকল বিপদ্ বিনষ্ট হয়। তদ্ধপ দান্দারা চতুদ্দিক ভোগাবস্তুশোভিত হয়। ১।

পুরাকালে ভগবান্ শ্রাবস্থা নগরীতে জেতকাননে সমাগত পুণ্য-বান জনগণের সমক্ষে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন । ২।

পূর্বকল্পে যখন লোকের অন্টায়ুত বর্ণ প্রমায়ু ছিল, তখন কনকবর্ণ নামে এক রাজা ছিলেন। ৩।

ইন্দ্রের অমরাবর্তা পুরীসদৃশ তদীয় রাজধানী কনকা পুরী সমস্ত ধনবান ও প্রভাববান জনগণের প্রিয় বস্তিস্থান হইয়াছিল। ৪।

রাজা কনকবর্ণ রাজোচিত, যশক্ষর এবং সদাচার ও সদ্গুণের উপযুক্ত প্রজাকার্য্য শুভ্র, স্থগোল ও স্থগ্রিগত এবং মধ্যমণিবিরাজিত মুক্তাহারের স্থায় সত্ত হৃদয়ে ধারণ করিতেন। ৫।

কালে প্রজাগণের কর্ম্মদোষে তদীয় রাজ্যে অতিভীষণ ও সমস্ত প্রাণীর ভয়প্রদ অনার্স্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। ৬।

সমস্ত লোকের সন্তাপকারিণী ও ধৈর্য্যারিণী অনার্স্তি রাজার মনঃকম্টেরই হেতুক্ত হইল। ৭। তখন রাজা **ষভ**প্রকার প্রতীকার চেষ্টা করিলেন, তৎসমুদয় ব্যর্থ হওয়ায় নিস্তরভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রধান অমাত্যগণকে বলিলেন।৮।

এই প্রতীকাররহিত অনার্ষ্টিপাত আমার বহুযত্নসম্পাদিত প্রজা-পালনকার্য্য নিক্ষল করিতেছে। ১।

প্রজাগণের পাপেই রাজ্যমধ্যে চতুর্দ্দিক্ রৃষ্টিহীন হয়, আকাশ অস্বচছ হয় এবং বাপার্ম্টি প্রবর্ত্তিত হয়। ১০।

যে রাজা মহাত্য় হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, তাঁহার পক্ষে কিরীট ও মুকুটধারণ অভিনেতা নটের কিরীটধারণসদৃশ নিক্ষল। ১১।

যখন রাজা প্রজাহিতে রত থাকেন, তখনই সত্যযুগ হয় এবং যখন রাজা প্রজার অহিতে নিরত হন, তখনই কলিযুগ জানিবে। ১২।

রাজার পাপে প্রজাগণ ছুর্ভিক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিপক্ষের আ্রাক্র-মণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, রোগ ও উদ্বেগযুক্ত হয়, গুরুতর ক্লেশে বিহবল হয়, খল জন কর্তৃক অতিশয় পীড়িত হইয়া হাহাকার করে এবং অবশেষে আজীয় জনের শোকভাজন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৩।

অতএব সমস্ত ধনাগার শৃষ্ম করিয়াও আমি প্রজাগণকে রক্ষা করিব। প্রজাগণকে পরিত্রাণ করাই রাজার রত্নপূর্ণ নিধিস্বরূপ। ১৪।

এই কথা বলিয়া এবং নিজগৃহ ও ধনাগার সমস্তই প্রজাগণের অর্থে সংগৃহীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাজা নিজের সর্বস্থ প্রজা-সাধারণের ভোগ্য ও উপভোগ্য করিলেন। ১৫।

কালক্রেমে সেই উগ্র ছুর্ভিক্ষে অত্যধিক ব্যয় হওয়ায় রাজার ধনসঞ্চয় ও অন্নসঞ্চয় ক্ষয় হইয়া একজনের খাদ্যমাত্র অবশিষ্টু রহিল। ১৬। এই সময় সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী এক প্রত্যেকবৃদ্ধ আকাশপথে তথায় আসিয়া রাজার নিকট ভোজন প্রার্থনা করিলেন। ১৭।

রাজা সেই প্রাণসংশয়কালে কোনরূপ বিচার না করিয়া নিজের প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ সেই অন্ন-সমূদ্য প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে দান করিলেন। ১৮।

প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ অন্ন দারা নিজের প্রাণ ধারণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজার সন্ধুশীলভার প্রশংদা করিতে করিতে আকাশমার্গে চলিয়া গোলেন। ১৯।

অতঃপর আকাশরূপ মহাগজের নালক্রমরপংক্তি-শোভিত মদ-রেখার নাায় ও দিগধ্র কপোলবর্ত্তী কালাগুরুচন্দন-রচিত মঞ্জরীর ন্যায় পশ্চিমদিকে প্রলম্বিত মেঘমালা উদিত হইল। ২০।

তৎপরে সমস্ত গগনান্তরাল উৎফুল্ল নীলোৎপলবনসদৃশ হইয়া উঠিল এবং ভৃঙ্গরাশিসদৃশ জলপূর্ণ মেঘমগুলে আচ্ছাদিত হইল। ২১।

তৎপরে সপ্তাহকাল অনবরত প্রজাগণের অভিমত সকল প্রকার খাদ্য বস্তুর রৃষ্টি হইল। তৎপরে ধান্তাদি রৃষ্টি এবং তদনন্তর যথাক্রমে রত্নাদি রৃষ্টি হইল। ২২।

রাজগণের মুকুটমণির ন্যায় শোভমান রাজা কনকবর্ণ এইরূপে প্রজাগণের প্রাণরক্ষা করিয়া পুণ্যসম্পদে প্রীণিত হইলেন। সজ্জনের প্রভাব পরহিতার্থেই নিযুক্ত হয়। ২৩।

এই যে কনকবর্ণ রাজার কথা বলিলাম, আমিই সেই কনকবর্ণ ছিলাম। এখন আমি এই দেহ ধারণ করিয়াছি। ভগবান্ জিন এই কথা বলিয়া ধামান সম্ভানগণেব ধশ্মদেশনা করিলেন। ২৪।

ইতি কনকবৰ্ণাবদান নামক দিচত্বাবিংশ পদ্ৰব সমাপ্ত।

## ত্রিচত্বারিংশ পল্লব।

#### হির্ণ্যপাণ্যবদান।

सर्व्वीपकारप्रण्यी प्रभावः सर्व्वीपजीच्या महती विभृतिः। पुर्णाङ्करोहस्य फलं विशालफलाई मेतत् प्रथमं हि पुष्पम्॥ १॥

সর্বপ্রাণীর উপকারে সাগ্রহযুক্ত প্রভাব এবং সর্বপ্রাণীর উপজীব্য বিপুল সম্পদ্, এই ছুইটিই মনুষ্যের পুণ্যরূপ অঙ্কুরোদগমের ফলস্বরূপ এবং ইহাই ভবিষ্যতে উৎপৎস্যমান বিশাল ফলের প্রথম পুপ্রোদগমস্বরূপ। ১।

পুরাকালে যখন ভগবান জিন জেতবনারামে বিহার করিতেছিলেন, তখন শ্রাবস্তী নগরীতে দেবসেন নামে একজন গৃহস্থ ছিলেন। ২।

হিরণ্যপাণি নামে ইহার এক পুত্র ছিল। হিরণ্যপাণির হস্তদ্ম স্থবর্ণময় ছিল এবং প্রতিদিন প্রাভঃকালে ইহার তুই হস্তে তুই লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা প্রাত্নভূতি হইত। ইহাতে ইনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছিলেন। ৩-৪।

কালক্রেমে ইহাঁর কুশল কর্ম্মের পরিপাকবলে বিবেকোদয় হওয়ায় ভগবান জিনের প্রতি ভক্তি উদিত হইল। ৫।

অতঃপর হিরণ্যপাণি জেতবনে গিয়া ভগবান্ তথাগতকে দর্শন-পুর্বক আনন্দ সহকারে তদায় পাদবন্দনা করিলেন। ৬।

ভগবান্ও ইহার প্রতি সংসারতাপের প্রশমনে চক্রিকাম্বরূপ ও কুশললাভের দূতিকাম্বরূপ স্থধাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ৭।

হিরণ্যপাণি ভগবানের দৃষ্টিপাত দারাই মোহান্ধকার-বর্জ্জিত হইলেন এবং সূর্য্যকিরণস্পর্শে কমলের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া ভগবানের সহিত কথোপকথন করিলেন। ৮। তৎপরে ভগবান্ তাঁহাকে সদ্ধর্ম উপদেশ করিলেন। সেই উপদেশবারা তাঁহার উজ্জ্বলকান্তি ধর্মময় চক্ষু উদিত হইল।৯।

তথন ইহাঁর পূর্ববপুণ্যের পরিণামে বৈরাগ্যবাসনা উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবান্কে প্রণাম পূর্ববিক বলিলেন। ১০।

কে শরণাগতপালক ভগবন্! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি আমার অশেষক্রেশ-নাশের জন্ম সংসারনাশিনী প্রব্রুগা বিধান করুন। ১১।

প্রাণিগণের আয়ুঃকাল প্রতি অল্ল। যৌবনকাল তদপেক্ষাও অতাল্ল। এই সম্পদ্ বিত্যুদ্বিলাসের ভায়ে ক্ষণস্থায়ী; অতএব সম্পদ্ই সর্বাপেক্ষা অল্লকণস্থায়ী। ১২।

হিরণ্যপাণি এই কথা বলিবামাত্র ভগবানের **অমুগ্রহে তাঁহার** রজোগুণ বিগত হইল এবং প্রাক্তা। স্বয়ং আসিয়া চদীয় দেহে নিপ্তিত হইল। ১৩।

তিনি রক্তবন্ত্র দারা স্থ্যক্ত বিরক্তভাব ধারণ করিয়া পাত্রগ্রহণ দ্বারা পুনশ্চ সংসারপাত্র ২ওয়ার সম্ভাবনা ত্যাগ করিলেন। ১৪।

ভিক্ষুণণ হিরণাপাণির ঐরপ অভুগ সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের নিকট তাহার পূর্ববর্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন। ১৫।

পুরাকালে বারাণসা নগরীতে ভগবান কাশ্যপ নির্বাণপ্রাপ্ত হইলে কৃতি নামক রাজা ৩৮ায় দেহ সহকার করিয়া একটি রত্নময় স্ত্প নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্ত্পটি তদীয় পুণোর স্থায় উন্নত ও স্বর্গানিকার সোপানবৎ হইয়াছিল। ১৬-১৭।

় ক সংগ্ৰেপ প্ৰজাকালে মখন ধ্বজয়ন্তি আবোপণ কৰা হয়, তথন কন্দল নামে একজন ধৃত হুইটি রোপ্যযুদ্ধা তথায় নিহিত করিল। ১৮। চিত্তপ্রসাদে পরিশুদ্ধ সেই মহাপুণ্যফলে অন্থ হিরণ্যপাণি মহাজনের স্পৃহণীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯।

সমগ্র গুণসমন্বিত দানশক্তিযুক্ত বিভব লাভ হওয়া, চন্দ্রতুল্য শুল্র যশঃ বিস্তার হওয়া এবং অল্প পুণ্য পরিণামে অনল্পভাব প্রাপ্ত হওয়া, এতৎসমুদয়ই শ্রদ্ধাবিশুদ্ধ নির্মাল মনের ফলস্বন্ধপ। ২০।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত পুণ্যানুভাব হিরণ্যপাণির এইরূপ প্রভাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হর্ষ, আদর ও বিস্ময়ের ভাজন হইলেন। ২১।

ইতি হিরণাপাণি অবদান নামক ত্রিচথারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

## চতুশ্চত্বারিংশ পল্লব।

### অঞ্চাতশত্ৰু পিতৃদ্ৰোহাৰদান।

# दुर्ज्जनदःसहबिषधरभीषणतरतिमिरपतितानाम्। श्रालम्बनजननं भवभयहरणं जिनस्मरणम्॥१॥

ভবভয়নাশক জিনস্মরণই চুর্জ্জনরূপ চুঃসহ বিষধরের ভীষণতর অন্ধকারে নিপ্তিত জনগণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ। ১।

পুরাকালে যখন ভগবান্ তথাগত রাজগৃহ নগরে গৃধকৃট নামক পর্বতের গুহায় বিহার করিতেছিলেন, তখন পুত্রবংসল রাজা বিশ্বিসার ক্রুরকর্মা তদীয় পুত্র অজাতশক্র কর্তৃক তদীয় স্থাহ দেবদন্তের সম্মতিক্রমে জনসঞ্চারবর্জ্জিত ঘোর বন্ধনাগারে প্রেরিত হইলেন। ২-৩-৪।

বিশ্বিসারের পত্নী গুপ্তভাবে বন্ধনাগারে খাগুদ্রব্য পাঠাইয়া দিত্তেন। অজাতশক্র তাহা জানিতে পারিয়া পিতার বিনাশমানসে তাহা নিবারণ করিয়া দিল। ৫।

রাজা বিদ্বিসার ক্রমে রক্ষ, কৃষ ও অতিমলিন হইয়া কাল-মেঘাচছন্ন কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের স্থায় হইতে লাগিলেন। ৬।

কোমলচেতাঃ জনের পক্ষে সন্ধার্ণ স্থানে বাস করা অত্যস্ত কষ্টকর। ইহাতে প্রোঢ়া বিপৎ অর্থাৎ মৃত্যু তাহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে। ৭।

তখন শোকার্ত্ত বিশ্বিসার স্থগতাধিষ্ঠিত দিক্ উদ্দেশে নতশিরাঃ হইয়া কুতাঞ্জলিপুটে গদ্গদস্বরে বলিলেন।৮।

ু তৃমি ভগবান্, মহার্হ ও দীনজনের উদ্ধারে বদ্ধপরিকর এবং সম্যক্ সম্মুদ্ধচেতাঃ, তোমায় নমকার। তৃমি ঘোর সংসারসমুদ্রে সেতৃত্বরূপ এবং জনগণের জন্মক্লেশ-নাশের একমাত্র হেতৃ, তোমায় নমস্কার। তুমি নিত্যপ্রবুদ্ধ, সববপ্রাণীর একমাত্র বন্ধু, বিশুদ্ধধাম এবং করুণামৃতের সাগর, তোমায় নমস্কার। ৯-১০-১১।

বিশ্বিসার স্থগতের শ্রবণযোগ্য এইরূপ ভক্তিস্থা সেচন করিয়া পুণ্যরূপ পুপ্পের প্রসবিনা স্তবিসঞ্জরী দারা ভগবানের স্তব করিলেন। ১২।

সর্ববজ্ঞ ভগবান্ বিশ্বিসারের কায়ক্রেশময়ী অবস্থা অবগত হইয়া বন্ধনাগারের ক্ষুদ্র বিবর দার। আলোক প্রদান করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। ১৩।

অজাতশক্র এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শক্ষাকুল হইলেন এবং পিতার বন্ধনাগারের ক্ষুদ্র বিবরগুলিও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ১৪।

তৎপরে অজাতশক্রর আদেশে বন্ধনাগারের রক্ষকগণ ক্ষুরদারা দূতবন্ধ বিশ্বিসারের পাদদয় কর্ত্তন করিল। ১৫।

বিষিসার তথন তাঁত্রক্রেশে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আর্ত্রিরে ক্রেন্দন পূর্ববক "বুদ্ধকে নমস্কার, বুদ্ধকে নমস্কার," এই কথা বলিলেন। ১৬।

অতঃপর সর্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহার সম্মুখে প্রতাক্ষ হইলেন এবং ইক্সদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া করুণাপ্রকাশে তাঁহাকে বলিলেন ।১৭।

হে রাজন্! কি করিবেন, ক্রুরকর্মাদিগের এইরূপই গতি হইয়া থাকে। শুভ বা সশুভ কর্মের ফলভোগ না করিলে উহা ক্ষয় হয় না। ১৮।

রাগ ও দ্বেষরূপ বিষময় এবং নানা প্রকার হুঃখসঙ্কুল এই অসার সংসারে এইরূপ হুঃখই হইয়া থাকে। ১৯।

অত্যধিক ক্লেশকালে, বিপদ্ও সম্পদ্ উভয়ের মিশ্রাণে এবং সঙ্কট অবস্থায় ধৈর্যাই একমাত্র পরিক্রাতা এবং বৈরাগাই ব্যাকুলতানাশক, হয়। ২০। সংসাররূপ ঘোর গহনমধ্যে তুঃখরূপ দাবানল বর্দ্ধিত চইতেছে এবং উহা হইতে সমৃদ্গত ও দূরপ্রস্তে ধূমদ্বারা আকুলনয়ন চইয়া সকলেই বাষ্প মোচন করেন। কেবল পুণ্যবান্ জনগণের লোচন ঐ ধ্মে আক্রাস্ত হয় না। ২১।

.হে ভূপতে ! এই ছঃখকালে ধৈর্য্য অবলম্বন কর এবং ভোগাশা ত্যাগ কর। সংসারের সকল ভাবই পরিণামে ক**ফদায়ক** হয়।২২।

এখনই তোমার দেহান্তের পর কুশলফল উপস্থিত হইবে। এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আশাস প্রদান পূর্বক ভগবান্ নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। ২৩।

বিশ্বিসারও অবিলম্বে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে জিনর্বভ নামে কুবেরের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৪।

অজাতশক্র পিতার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার দেহের সংকার সম্পাদন করিলেন এবং নিজের তৃদ্ধরের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ২৫।

তুক্দর্মে দৃষিত ও তীব্র পাপে আর্ত্ত তদীয় চিত্ত পশ্চাত্তাপরূপ অগ্নিতে পতিত হইয়া যেন প্রায়শ্চিত করিল। ২৬।

তিনি বলিলেন,—হায় ! আমি মোহবশতঃ ঐশ্বয়মদে লুরুবুদ্ধি হইয়া মহাপাপরূপ গর্টে অধোমুখ হইয়া পতিত হইলাম । ২৭।

বিতা ও বৃদ্ধিহীন এবং খল জনের মন্ত্রণামুসারী জনগণের পাপা-মুষ্ঠানজনিত তৃশ্চিস্তা বিদ্রাস্থ নাশ করিয়া গাত্রদাহ সম্পাদন করে। ২৮।

আমি প্রমাদবশতঃ পাপপক্ষে পতিত হইয়া অবসর হইয়াছি। আমার অবলম্বন নাই। জিনম্মরণই আমার পরিক্রাতা। ২৯।

অজাতশক্র বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থগতসমীপে গমন

করিলেন এবং নিজ কুকার্য্য জন্ম আত্মপ্লানি হওয়ায় অত্যস্ত সঙ্গুচিত হইয়া রহিলেন। ৩•।

তথায় তিনি আপনাকে অপবিত্র মনে করিয়া লজ্জিতভাবে যেন পাপস্পর্শভয়ে দূর হইতেই ভগবান্কে প্রণাম করিলেন। ৩১।

তিনি সজলনয়নে ভগবানের নিকট নিজ পরিত্রাণের কৃথা বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন তাঁহার দেহ কম্পিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, তিনি তাঁহার দেহলগ্ন পাপ ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে-ছেন। ৩২।

হে ভগবন্! আমি পাপ করিয়াছি। নরকাগ্নি আমার সম্মুখবর্তী হইয়াছে। আমি সম্ভপ্ত হইয়া করুণাসাগর আপনারই শরণাগত হইলাম। ৩৩।

গঙ্গার ন্যায় পবিত্রা ও পাপপ্রকালনে সক্ষমা ভবদীয় পদ্মসদৃশী ও শোণবর্ণপর্যান্তা দৃষ্টি আমাকে স্পর্শ করুন। ৩৪।

আমি প্রমাদবশতঃ খল জনের মন্ত্রণায় বিভবলুক্ক হইয়া পিতাকে নিহত করিয়াছি। আমি মহাপাপী ও অত্যন্ত দুরুত। ৩৫।

ভগবান্ তথাগত এইরূপ প্রলাপকারী অজাতশক্রর বাক্য শ্রেবণ করিয়া তদায় পাপমল-শুদ্ধির জন্ম পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিলেন।৩৬। হে রাজন্! তুমি খল জনের ন্যায় নিজক্র্মিদারা প্রেরিত হইয়া পিতৃবধরূপ মহাপাপে পতিত হইয়াছ। তুমি পাপের কথা চিস্তা কর

তোমার পিতার সেই ছঃখ পাইতেই হইত এবং তোমারও এই পাপ অর্জ্জন করিতেই হইত। হে ভূপাল! তোমার ও ফ্লীয় পিতার এইরূপ সমান ভবিত্ব্যতা জানিবে। ৩৮।

নাই। ৩৭।

মনুষ্যগণের ললাটবর্তিনা নিজকর্মানুষায়িনী নিয়তি শিলাখোদিত লিপির ন্যায় নিশ্চলা, উহার অক্সথা হয় না। ৩৯। তুমি খল জনের প্রেরণায় পাপকার্য্য করিয়া প্রত্যাসন্ন অমৃততুল্য নিজ কুশল স্বহস্তে তিরক্ষত করিয়াছ । ৪০।

এখনও যদি তুমি পাপনাশ করিতে ও লব্ধ সম্পদ্তাগি করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পাপপ্রশমাত্মক পুণ্যকার্য্যে মতি কর। ৪১।

• সাধুসমাগম দাপালোকের ন্যায় স্থাকর হয় এবং উজ্জ্বল যশ প্রকাশিত করে। ইহা অমৃততুলা; অমৃতও এইরূপ স্থাকর হয়। ৪২।

পশ্চাত্তাপরূপ অগ্নিতে পতনদারা, সাধুসঙ্গমদারা, পাপকীর্ত্তনদারা এবং দানদারা জনগণের পাপ নফ হয়। ৪৩।

সৎসমাগম সুকৃতরূপ গৃহের একটি অনিব্চনীয় দীপস্থরূপ।
দীপ নিজগুণ অর্থাৎ বন্ত্রী ক্ষয় করে; কিন্তু সৎসমাগম গুণ ক্ষয়
করে না। দীপ স্নেহ অর্থাৎ তৈল সংহার করে; কিন্তু সৎসমাগম
ক্ষেহ সংহার করে না। দীপ মল সম্পাদন করে; সৎসমাগম তাহা
করে না। দীপ দোষাবসানে অর্থাৎ নিশাবসানে কান্তিহান ও চঞ্চল
হয়, কিন্তু সৎসমাগম সদাই উজ্জ্বল ও অচঞ্চল। ইহা লোককে
পবিত্র করে। ৪৪।

খলসমাগম গুণিগণের বিপৎপাতের কারণ এবং রাত্রিকালের ন্যার লোকের নয়নব্যাপারের নিরোধক অর্থাৎ অন্ধতাসম্পাদক। ইহা আলোক নাশ করিয়া বিষম ক্লেশের আবাসস্থান হয় এবং মহা-মোহরূপ গাঢ় অন্ধকার স্থজন করে। ৪৫।

হে রাজন্ ! তুমি কালক্রমে ক্ষীণপাপ হইয়া ক্রমে ক্রমে আলোক প্রাপ্ত হইবে এবং অবশেষে বিবেকদারা প্রত্যেকবৃদ্ধ হইবে। ৪৬।

ভগবান্ জিন এইরূপে অজাতশক্রকে সদয়ভাবে আশ্বাসিত করি-লেন। সাধুগণ পতিত জনের প্রতিই অধিক করুণাপরায়ণ হন।৪৭।

তৎপরে রাজা ভগবান্কে প্রণাম করিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন এবং পাপরূপ মহাভার যেন কিঞ্চিৎ লঘু বোধ করিলেন। ৪৮। তিনি চলিয়া গেলে ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ভগবান্কে জিজ্ঞাস। করায় তিনি রাজা অজাতশক্রর পূর্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ৪৯।

বারাণসা নগরীতে অক্রেশে বিলাসপরায়ণ ও ধনগোরবে বিশৃন্থল চারিটি শ্রেষ্ঠিতনয় ছিল। ৫০।

একদা সেই যৌবনোদ্ধত শ্রেষ্ঠিতনয়গণ পরস্পর কলহে রত হইয়া দেখিল, একটি প্রত্যেকবৃদ্ধ আসিতেছেন। ৫১।

তখন তাহারা প্রত্যেকবৃদ্ধকে দেখিয়া বিদ্বেষবশতঃ শম ও সংযমের নিন্দা করিতে লাগিল এবং স্থান্দরক নামক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহাস্যে ভ্রাত্যগকে বলিল। ৫২।

এই চীবরপাত্রধারী ভিক্ষুকে মগুপান করাইয়া মারিয়া ফেলি অথবা পাগল করিয়া দিই, ইহাই আমার মনোরগ। ৫৩।

জ্যেষ্ঠ চপলতাবশতঃ এই কথা বলিলে কুন্দর নামক দিতীয় ভ্রাতা বলিল,—এই ভিক্ষুকে আমি জলে ক্ষেপণ করিয়া মারিতে ইচ্ছা করি।৫৪

তৎপরে পাপিষ্ঠ বৃন্দর নামক তৃতীয় ভ্রাতা বলিল,—এই ভিক্সকে পথিমধ্যে বেগে নিক্ষেপ করা হউক। ৫৫।

কূরবুদ্ধি গুন্দরনামক চতুর্থ ভাতাও বলিল যে, ক্লুরদারা এই ভিক্লুর চরণদয় চর্ম্মহীন করা হউক। ৫৬।

তাহারা এইরূপ কথা বলায় তাহাদের মনোরথ কলুষিত হইয়াছিল। তঙ্জন্য তাহারা জন্মান্তরে শ্বেচ্ছানুরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৫৭।

লোভান্ধ বাক্তি কেবল ধন দেখিতে পায়। ক্রোধান্ধ বাক্তি কেবল শক্র দর্শন করে। কামান্ধ ব্যক্তি কামিনীকেই দেখে, কিন্তু দর্শান্ধ ব্যক্তি কিছুই দেখিতে পায় না। ৫৮।

ধনদাবা সাহাদের চিত্রিকার ইইয়াছে, **যাহারা আত্মসংয**নী নহে ও গ্রব্ধতঃ গালাদের বিচারশক্তি মন্দ ক্র্য়াছে, ভারাদের • আনন্দ প্রিগানে ক্লেশ ও বন্ধনের কারণ হয়। ৫৯। গর্বিত নরপশুগণ অকারণ ক্রুদ্ধ হয়, অকারণ উল্লম্ফন করে, অকারণ স্নেহ করে এবং অকারণ নত হয়। ইহারা মোহাহত এবং হিতাহিতবিচারহান। ইহারা কেবল আত্মতুষ্ঠিতেই নিরত থাকে। ৬০।

সেই জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠিতনয় অপর জন্মে শারির্যান নামে শাক্যবংশে উৎপন্ন হইয়া মত্যপান করিয়া মুত হইয়াছে। ৬১।

দিতীয় শ্রেষ্ঠিতনয় মহান্ নামে শাক্যবংশে উৎপন্ন হইয়া জলে ভূবিয়া মরিয়াছে। তৃতীয় শ্রেষ্ঠিতনয় রাজা প্রসেনজিৎ নামে উৎপন্ন হইয়া নিজ পুত্র কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ৬২।

চতুর্থ শ্রেষ্ঠিতনয়ই এই বিশ্বিসার রাজা। ইনি নিজ পুত্রকর্তৃক বন্ধনাগারে বন্ধ হইয়াছেন। যেরূপে ধন কাহাকেও দিলে ভবিষ্যতে তাহা বৃদ্ধি সহিত পাওয়া যায়, তদ্রূপ কর্ম্মও কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ করিতে হয়। ৬৩।

এই সংসারবর্ত্তী অসজ্জনগণ মোহাহত হইয়া সহসা যে অকুশল কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা পরে মহাশোকে বিবশ হইয়া বাষ্পপূর্ণ-নয়নে সেই অবিনয়ের ফল ভোগ করে। ৬৪।

ভিক্ষুগণ বিবুধসভায় স্থগতকথিত এইরূপ বিষবৎ বিষমফলদ বিশ্বিসারের পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দূষিত চিত্তকেই সকল বিপদের নিমিত্ত মনে করিলেন। ৬৫।

ইতি অজাতশত্রু পিতৃদ্রোহাবদান নামক চতুশ্চত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

### পঞ্চত্বারিংশ পলব।

### কুভজাবদান।

भन्धोकतोऽपि सहगा तमसा खन्नेन लक्षीविद्यारिवरहे विनिपातितोऽपि । कष्टां दग्रामिव निगामितवाद्य पद्मः स्वामेव सम्पदम्पैति पुनर्गु गाळाः॥१॥

গুণসম্পন্ন পদ্ম খল জন কর্তৃক অর্দ্ধাকৃত অর্থাৎ মুদ্দত হইলেও এবং লক্ষ্মার বিহার অভাবে ছঃখে নিপাতিত হইলেও কন্টদশা-সদৃশ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পুনর্বার নিজ সম্পদ্ অর্থাৎ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ১।

ভগবান্ স্থগত যখন শ্রাবস্তা নগরাতে জেতবনে বিহার করিতে-ছিলেন, তখন দেবদত্ত বিদ্বোধ-ব্যাধি পীড়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২।

শাক্যবংশজাত মদায় ভাতা জিন আমার তুলাই মনুষ্য ; কিন্তু সে পুণ্যপ্রভাবে ত্রিজগতের পূজ্য হইয়াছে। ৩।

অতএব আমি তাহার জীবন-নাশের জন্ম যত্ন করিব। সূর্য্য অস্তমিত না হইলে অস্থান্ম তেজ প্রকাশ পায় না।৪।

মানী জনের উন্নত মন বিজ্ঞান, অনুভব, বিছা, তপস্যা বা সম্পদে পরের উৎকর্ষ সহিতে পারে না। ৫।

আমি নিজ নখাগ্রে বিষ লইয়া প্রণাম করিবার ছলে নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার দেহে বিষ সঞ্চারিত করিব। ৬।

খলস্বভাব দেবদত্ত বিদেষবশতঃ এইরূপ পাপচিস্তা করিয়া।
তিষ্য প্রভৃতি নিজ বান্ধবগণের নিকট আসিয়া এই কথা বলিল। ৭।

আমি ক্রুরস্বভাববশতঃ সরলস্বভাব স্থগতের অনেক অপকার করিয়া মহাপাপ করিয়াছি। অগু তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার পদদ্বয়ে নিপতিত হইব।৮।

প্রফামতি দেবদত্ত এই কথা বলিয়া স্থদত্তের অনুমোদনে তাহাদের সকলের সহিত জেতবনে আসীন জিনকে দেখিবার জন্য তথায় প্রথম করিল। ১।

সে তথায় ভগবান্কে বিলোকন করিয়া নিকটবর্তী হইবা মাত্র উৎক্ষিপ্তচরণ হইয়া উক্তিঃস্থারে "আমি দগ্ধ হইলাম", এই কথা বলিল। ১০।

সে হিংসাসংকল্পজনিত পাপে বজাততবৎ হইয়া তখনই সশরীরে নরকাগ্রিতে নিপতিত হইল। ১১।

সর্ববজ্ঞ ভগবান্ সহসা ঘোর নরকে নিপতিত দেবদতকে দেখিয়া তদীয় বৃত্তান্তশ্রবণে বিশ্মিত ভিক্ষুগণকে বলিলেন। ১২।

এই দেবদত্ত পাপদোষে ক্লেশ-সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। মলিন মনই সর্বপ্রকারে তীব্র অন্ধকার উৎপাদন করে। ১৩।

পুরাকালে অতিঘোষা নগরীতে রতিদোম নামক রাজার কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ নামে তুইটি পুত্র ছিল। ১৪।

অর্থী জনের কল্পর্ক্ষসদৃশ কৃতজ্ঞ কুপাবশতঃ দিবারাত্র সর্ব্বদাই নিজ রক্লাভরণ সকল উন্মোচন করিয়া অর্থিগণকে প্রদান করিতেন। ১৫।

অকৃতজ্ঞ "অবিভক্ত পিতৃদ্রব্য আমাদের উভয়েরই সাধারণ", এই কথা বলিয়া কৃতজ্ঞদত্ত সমুদয় দ্রব্য কাড়িয়া লইত। ১৬।

তৎপরে মতিঘোষ নামক রাজা জনকল্যাণিকা নামে নিজ কন্যাকে বাক্য দ্বারা শ্লাঘনীয় কুতজ্ঞকে দান করিলেন। ১৭।

অতঃপর কুতজ্ঞ নিজ উপার্জ্জিত ধন দান করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রবহণে আরোহণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিলেন। ১৮। তখন মুর্চ্চন অকৃতজ্ঞও বিদেষ এবং লোভবশতঃ রত্নার্চ্চনে উচ্চত ও সমুদ্রগামী কৃতজ্ঞের অমুসরণ করিল। ১৯।

তৎপরে বণিক্গণপূর্ণ প্রবহণ বায়্র আমুক্ল্যে ক্রমে ক্রমে অভিলয়িত দ্বীপে উপস্থিত হইল। ২০।

ঐ সকল বণিক্গণ রত্নরাশিলাতে পূর্ণমনোরথ হইয়া স্বদেশে যাইতে উন্তত হইলে, কৃতজ্ঞ পৃথিবী-রাজ্যের তুল্যমূল্য পঞ্চশত রত্ন গ্রহণ করিয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধ করিয়া রাখিলেন। ২১-২২।

তৎপরে রত্মভারাক্রান্ত বৃহৎ প্রবহণটি চুর্নীতি দারা যেরূপ ঐশর্য্য ভগ্ন হয়, তদ্ধপ মহাবায়ুর আঘাতে ভগ্ন হইল। ২৩।

তৎপরে কৃতজ্ঞ কাষ্ঠফলক অবলম্বনে জীবন লাভ করিয়া নিমজ্জ-মান অকৃতজ্ঞকে পৃষ্ঠে বহন পূর্ণবিক তীরে আসিয়া উঠিলেন। ২৪।

অকৃতজ্ঞ করুণাময় ভ্রাতা কর্তৃক ছোর মকরালয় লইতে উদ্ধার-প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞের অঞ্চলে স্থাননর রত্ন-সঞ্চয় দেখিতে পাইল। ২৫।

সে রক্লাভ ও বিদেষের বশবর্তী হইয়। সমুদ্রতীরে পরিশ্রান্ত ভ্রাতা কৃতজ্ঞের দ্রোহ চিন্তা করিতে লাগিল এবং তিনি নিদ্রাভিভূত হইলে অস্ত্রদারা তদীয় লোচন উৎপাটিত করিয়া রত্ননিচয় গ্রহণ পূর্ববিক বেগে চলিয়া গেল। ২৬-২৭।

ক্রুর অক্তজ্ঞ কর্তৃক অন্ধীকৃত, রাত্তপ্রস্ত দিবাকরসদৃশ কৃতজ্ঞ পরের উপকার করিয়া নিজে এইরূপ কন্ট পাওয়ায় তুঃখিত হইয়া চিস্তা করিলেন। ২৮।

অর্থিগণকে প্রদানার্থ অর্থসঞ্চয় এবং নিজ মনোরথ, এই উভয়ই আমার ব্যর্থ হইল। এখন আমি অন্ধ হইয়াছি; আমার আর জীবনে প্রয়োজন কি ?। ২৯।

অভিলষিত বিষয় না পাইয়া প্রাণ যদি ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে এই অসঙ্গত সংযোগ মরণ-ক্লেশের স্থায় ক্লেশকর হয়। ৩০।

ধনক্ষয় হইলে মাননীয় ব্যক্তি মাননাশভয়ে বিহ্বল হয় এবং তাহার পূর্ববয়শও বিনফ্ট হয়।৩১।

কৃতজ্ঞ এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন এবং বণিক্গণ কর্তৃক ভাড়িত হইয়া রাজা মতিঘোষের নগরপ্রান্তে গেলেন। ৩২।

তথায় তিনি কিছুকাল একটি গোপালের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে একদিন রাজপুর্ত্রী উন্তান-বিহারে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ৩৩।

রাজপুত্রী অন্ধ কৃতজ্ঞকে রাজলক্ষণযুক্ত দেখিয়া পূর্বনজন্মের প্রেমবন্ধনান্ত্রসারে তাঁহার প্রতি অভিলাষবতী হইলেন। ৩৪।

তৎপাবে রাজপুলী পিতার আদেশে স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিয়া মাননীয় রাজগণের মধ্যে সেই অন্ধকেই বরণ করিলেন। ৩৫।

পিতা ক্রুদ্ধ হইয়! "তুমি ভূমিপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকে বরণ করিয়াচ", এই বলিয়া তিরস্কার করায় তিনি চুঃখিত হইলেন। ৩৬।

রাজকুমারী অন্ধকে উভানমধ্যে রাখিয়া প্রেম ও প্রণয়োচিত আদর সহকারে যত্নপূর্ণবিক ভোজনদ্রবা আহরণ করিয়া তাঁহাকে দিতেন। ৩৭।

একদা রাজতনয় কুতজ্ঞ ক্ষুধায় স্লানমুখ হইয়া আহারের সময় উত্তীর্ণ হইলে বিলম্বে সমাগত রাজকুমারীকে বলিলেন। ৩৮।

তুমি চপলতাবশতঃ কোন বিচার না করিয়াই বিপুললোচন নৃপগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই অন্ধকে বরণ করিয়াছ। ৩৯।

নিশ্চয়ই তুমি সেই অনুতাপে আমার প্রতি অল্লাদর হইয়া এখন প্রেমের তাণ্ডব দেখাইতে উল্লত হইয়াছ। ৪০।

তুমি অন্ধকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছ এবং স্থরূপ জনকে দেখিতে

উন্মুখী হইয়াচ। তাই আহারকাল অতিক্রম করিয়া বিলম্বে আসিয়াচ। ৪১।

কুতজ্ঞ এইরূপ কঠোর কথা বলিলে রাজকুমারী কম্পানা লতার ন্যায়,ভ্রমর-গুঞ্জনের নাায় মধুরস্বরে বলিলেন। ৪২।

হে নাণ! কোপবশতঃ আমার প্রতি মিগ্যা আশক্ষা করা উচিত নহে। প্রীতিপ্রবণ চিত্ত বাক্য-বাণের আঘাত সহিতে পারে না। ৪৩।

আমি তোমাকেই দেবতা বলিয়া জানি। যদি আমি শুদ্ধচিত হই, তাহা হইলে সেই সতাবলে তোমার একটি নয়ন বিকসিত হউক। ৪৪।

সত্বগুণশালিনা রাজকুমারী এই কথা বলিবামাত্র কৃতক্তের একটি লোচন প্রফুল্ল কমলের নাায় নির্ম্মল চইল। ৪৫।

তথন কৃতজ্ঞ রাজকুমারার সতাপ্রভাবে বিস্মিত হইয়া এবং সত্য-প্রতায়ে উৎসাহবশতঃ তাঁহাকে বলিলেন। ৪৬।

আমার ভ্রাতা অক্তত্ত মদীয় লোচনদ্য উৎপাটিত করিলে তাহার প্রতি আমার ক্রোধ, মনোবিকার অথবা পরাভব-জ্ঞান হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমার দ্বিতীয় লোচনটিও স্বচ্ছ হইল। ৪৭-৪৮।

তৎপরে কৃতজ্ঞ নিজ বৃত্তান্ত বলিলে রাজকুমারী তাঁহাকে যোগ্য পতি বিবেচনায় ক্লফ্ট হইয়া পিতৃসন্ধিধানে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। ৪৯।

অতংপর কৃত্ত শশুর কর্তৃক গজ, অধ ও রত্নদারা পূজিত হেইয়া লক্ষ্মাসদৃশী কান্তার সহিত পিতার রাজধানীতে মন করিলেন। ৫০।

পিতৃচরণে নতশিরাঃ ক্রতজ্ঞ হৃষ্ট পিতাকর্ত্তক প্রজাগণের অমু-মোদনে যুবরাজপদে অভিধিক্ত ১ইলেন। ৫১। নিল জ্জ শঠ অকৃতজ্ঞ তখন চিন্তা করিয়া কৃতজ্ঞকে প্রসন্ন করিবার ছলে পাদপতনকালে তাঁহার হিংসা করিতে উত্তত হইল। ৫২।

কুটিলচেপ্তিত অকৃতজ্ঞ উৎক্ষিত হইয়া কৃতজ্ঞকে হিংসা করিতে আসিয়াই "হা হা! আমি দগ্ধ হইলাম," এই কণা বলিয়া নরকে পতিত হইল। ৫৩।

সেই অক্তভ্জই এই দেবদত এবং সেই ক্তভ্জই আমি। জন্মান্তরেও ইহার সেই বিদ্নেষবুদ্ধি নিবৃত হয় নাই। ৫৪।

ভিক্ষুগণ ন্ব্ৰিজ্ঞ-কথিত মহোপকারী এইরূপ জন্মান্তর**সঞ্চিত্ত** পাতক্যুক্ত তুগঃজনক দেবদও-চরিত শ্রেণ করিয়া তুঃখিত **হইলেন।৫৫।** 

ইতি কৃতজ্ঞাবদান নামক পঞ্চম্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

# ষট্চত্বারিংশ পল্লব।

#### শালিস্তমাবদান।

दानैकतानमनसां प्रथमस्वभाजां उत्साहमानगुणभोगविभृतिपूतः। प्राक्तपुर्ण्यसञ्जयमयः कुगलाभिधानः कानि फलत्यविकलः किस कल्पष्टचः॥१॥

যাঁহারা দানে একাপ্রচিত্ত ও মহাসত্ত্বালা, তাঁহাদিগের পূর্বাকৃত পুণ্যসঞ্জ্যময় কুশল নামক কল্পর্ক যথাকালে তদীয় উৎসাহ, সম্মান, সদ্ভাণ, ভোগ ও ঐশ্বাের অমুরূপ ফল প্রস্ব করে। ১।

পুরাকালে ভগবান্ জিন ভিক্ষুগণসহ শ্রাবস্তা নগরীতে কোশলাধি-পতির প্রধান উদ্যানে কিছুদিন বিহার করিয়াছিলেন। ২।

ত্রিভুবনের কুশলসম্পাদনে উদ্যত ভগবান্ তথায় ভিক্সুগণকে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহাদের আদি, মধ্য ও অন্ত এই ত্রিকালেই কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। ৩।

ইত্যবসরে সাগরবাসী নাগরাজের বল, অতিবল, খাস ও মহাখাস নামে চারিটি পুত্র অভিরতিনাল্লা নিজ ভগিনা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্থগতকথিত অনৃতময় সদ্ধর্ম শ্রবণ করিবার জনা ভথায় আগমন করিল। ৪-৫।

পুরাকালে স্থবুদ্ধিসম্পন্ন এই নাগপুত্রচতুষ্টয় ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়াও যত্নপূর্বক ভগবান্ ক্রকুৎস্থল, কনকমূনি এবং কাশ্যপের ধর্ম্মদেশনা প্রবণ করিতে আসিয়াছিল। সেই পুণ্যের পরিপাকে এখন ইহারা শাক্যমূনির সম্মুখে আসিতে পারিল। ৬৭। নাগপুত্রগণ মনুষ্যরূপ ধারণপূর্ববিক শাস্তার চরণে মস্তক নত করিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে, কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ সন্ধর্ম শ্রেবণ করিবার জন্য ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্ন পরিত্যাগপূর্ববিক তথায় আসি-লেন। ৮-৯।

প্রসেনজিৎ ভগবানের পাদবন্দনার জন্য যখন সভায় প্রবেশ করেন, তখন সকলেই রাজগোরববশতঃ পথ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু নাগ-রাজপুত্রগণ বর্ণাশ্রমগুরু ও সকল লোক কর্তৃক অভিনন্দ্যমান রাজাকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। ১০-১১।

মানী রাজার অন্তরে নাগপুত্রগণের তাদৃশ অপমান জন্য ক্রোধোদয় হইল ; কিন্তু ভগবান্ জিনের সম্মুখে অবিনয় প্রকাশ করা যায় না, এজন্য তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ১২।

রাজা নিজ পরিজনকে সঙ্কেত দারা আদেশ করিলেন থে, গমন-কালে ইহাদিগকে নিগৃহীত করিবে; কিন্তু নিজে নির্বিকারবৎ ভাব প্রকাশ করিলেন। ১৩।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ রাজার মনোভাব জানিতে পারিয়া ধর্ম্মোপদেশাস্তে হাস্য সহকারে বলিলেন। ১৪।

বিষেররপ ধূলিপূর্ণ মনোময় মলিন দর্পণে ধর্ম্মোপদেশের প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হয় না। ১৫।

যাহাদের সর্ববপ্রাণীতে সমতাজ্ঞান নাই এবং যাহারা কোপ ও মোহে অভিভূত হয়, তাহাদিগের উপদেশ দারা কিছুমাত্র স্থফল হয় না। শরীরে বহুতর দোষ বিদ্যমান থাকিলে তাহার শুদ্ধি না করিয়া ঔষধের প্রয়োগ করিলে তাহার কিছুই কার্য্য হয় না। ১৬।

রাজা ভগবৎকথিত এইরূপ যুক্তিযুক্ত ও হিতকথা শুনিয়াও নাগ-গণের প্রতি বিমনস্কভাব ত্যাগ করিলেন না। ১৭।

অভঃপর রাজা ভগবান্কে প্রণাম করিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন ;

কিন্তু রাজসৈন্যগণ পথরোধ করিয়া রহিল। তদ্দর্শনে নাগগণ আকাশমার্গে নিজ স্থানে চলিয়া গেল। ১৮।

নাগগণ নিজগৃহে গিয়া প্রসেনজিতের রাজ্য ধ্বংস করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইল। পরে তাহারা ঘোর নির্ঘাতধ্বনিযুক্ত মেঘরাশিদ্বারা আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।১৯।

সর্ববজ্ঞ ভগবান্ পক্ষচারী নাগগণের মনোভাব জানিতে পারিয়া রাজাকে রক্ষা করিতে সক্ষম মৌদ্গল্যায়নকে আদেশ করিলেন। ২০।

তৎপরে নাগগণ রাজার উদ্দেশে বজ্রবৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল;
কিন্তু মৌদগল্যায়নের প্রভাবে উহা পুস্পরৃষ্টিস্বরূপ পতিত হইল। ২১।

তখন নাগগণ কর্ত্বক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রবৃষ্টি ও প্রস্তরবৃষ্টি মৌদ্গল্যায়নের সংকল্পমাত্রে রাজভোগ্য ভোজ্যবৃষ্টিতে পরিণত হইল। ২২।

নাগগণ মৌদ্গল্যায়নের প্রভাবে ভগ্নোৎসাহ হইয়া চলিয়া গেলে রাজা বিপ্লবমুক্ত হইয়া স্থগত-সন্ধিধানে গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করি-লেন। ২৩।

রাজা ভগবানের আজ্ঞায় ভক্তিসহকারে স্থসংস্কৃত ভোগ্য বস্তুদ্বারা মৌদগল্যায়নের পূজা বিধান করিলেন। ২৪।

ভিক্সু মৌদ্গল্যায়ন রাজার স্বর্গোচিত বিভূতি দেখিয়া কৌতুকবশতঃ বন্ধাঞ্জলি হইয়া ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৫।

হে ভগবন্ ! কি পুণ্যবলে রাজা প্রসেনজিৎ এইরূপ সর্ববপ্রকার ভোগসম্পন্ন প্রভৃত রাজ্য ভোগ করিতেছেন ? ২৬।

ইহাঁর ইক্ষুস্তম্ব এবং শালিস্তম্ব হইতে দিব্য পানীয় ও ভোজা দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। ইহা কি কর্মাফলে হইতেছে ? ২৭।

ভগবান্ জিন ভিক্ষুকর্ত্ক প্রণয় সহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ৰলিলেন,—রাজার ভোগসম্পদের কারণ বলিতেছি, শ্রাবণ কর। ২৮। পুরাকালে এই কোশল জনপদে খণ্ড নামক একজন গুড়কার একটি প্রত্যেকবুদ্ধকে ইক্ষুরসিদ্ধ অন্ধ দান করিয়াছিল। ২৯।

সেই ইক্ষুরসান্ন ভোজন করিয়া বাতরোগগ্রস্ত প্রত্যেক**বৃদ্ধ তাঁহার** পুণ্যবলে স্বস্থ ও প্রসন্মচিত্ত হইয়াছিলেন। ৩০।

সেই পুণ্যবান্ গুড়কারই রাজা প্রসেনজিৎ হইয়াছেন এবং সেই পুণ্যবলে ভোগ ও ঐশর্য্যভাগী হইয়াছেন। ৩১।

কৃতজ্ঞের উপকার, ক্রুরেচেতার নিকার এবং সাধু জনের পুণ্যাংশ অত্যন্ন হইলেও বহুতর হয়। ৩২।

সর্ববজ্ঞ ভগবান্ রাজা প্রসেনজিতের এইরূপ পূর্ববপুণ্যকথা বর্ণনা করিলে পুণ্যোৎকর্ষসম্পন্ন ভিক্ষু বিম্ময়ে নিশ্চল হইলেন। ৩৩।

অতঃপর রাজা ভক্তিভাবে ভগবানের অধিবাসনা করিয়া স্বয়ং উৎকৃষ্ট দেবভোগ্য ভোজ্য উপনীত করিলেন। ৩3।

তখন নরনাথ কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট ও উৎকৃষ্ট উপচারদ্বারা পূজিত ভগবান্ তথাগতকে বলিলেন, —হে ভগবন্! আপনার প্রতি ভক্তি থাকায় আমার এরূপ পুণ্যসম্পদ্ হইয়াছে। এই কুশলরাশি কি আমার মুক্তিজনক হইবে। ৩৫-৩৬।

পূর্ণপুণ্যাভিমানী রাজ। প্রসেনজিৎ বিনয়সহকারে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন। ৩৭।

হে রাজন্! এই সংসারমার্গ অনাদি ও অনন্ত। পুরুষের ক্লেশ-সংক্ষয় না হইলে কিরূপে ইহা অনায়াসে লঙ্ঘন করিবে ? ৩৮।

স্বভাবতঃ তুর্গম এই সংসারমার্গ অনায়াসে লঙ্ঘন করা যায় না।
মানব বহুবার এখানে চক্রাকার ভ্রমণদ্বারা গতায়াত করিয়া থাকে।
কেবল যোগাভ্যাস ব্যতীত বহু শুভফলপ্রদ ধর্ম্মও সংসার-বন্ধনের
কারণ হয়। কর্মাক্ষয় না হুইলে ইহা লঙ্ঘন করা যায় না। ৩৯।

আমি সকল বিষয় হইতেই নিবৃত্ত ছিলাম। কিন্তু আমার প্রভূত

দানাভ্যাসবশতঃ পৃথিবীতে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে ধর্ম্মসংসারে বন্ধ হইতে হইয়াছে। ৪০।

পুরাকালে বারাণসী নগরীতে ধনিক নামে একজন ধনী লোক ছিলেন। ইনি ফলপূর্ণ ছায়াবক্ষের ন্যায় অর্থিগণের তাপনাশক ছিলেন। ৪১।

একদা তুর্ভিক্ষে বহু লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং অত্যস্ত কষ্টে লোক বিহ্বল হইলে, পঞ্চশত প্রত্যেকবৃদ্ধ ধনিকের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাদিগকে ভোজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ৪২।

অনপ্লধনশালী ধনিক তুর্ভিক্ষস্থিতি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে উত্তম ভোগদারা পূজা করিয়াছিলেন। ৪৩।

একদা দেই পঞ্চ শত ভিক্ষুর ভোজনান্তে পুনশ্চ চুই সহস্র ভিক্ষু প্রত্যেকবুদ্ধ ভোজনার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৪৪।

তখন ধনিকের সেই দানপুণ্যবলে ক্ষয়প্রাপ্ত কোষাগার পুনর্ববার অক্ষয় রত্নে পরিপূর্ণ হইল । ৪৫।

এইরূপ সনাতন স্থ্যও পুণ্যফল ভোগ করিয়া পরে আমি সম্যক্ সংবোধি প্রাপ্ত হইয়া শাস্তা হইয়াছি। ৪৬।

সংসারীদিগের এইরূপ কর্মাফলপ্রবৃত্তি পুণ্য ও পাপবেষ্টিত বলিয়া সিত ও অসিতবর্ণ বন্ধন-রজ্জৃষরূপ হয়। এই কর্মাফল ক্ষয় হইলে মোক্ষপদ লাভ হয়। ৪৭।

রাজা জিনকথিত এই মোক্ষকথা শ্রাবণ করিয়া শান্তিকেই ক্লেশ-ক্ষয়ের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন এবং নিজের পুণ্যাভিমান ত্যাগ করিলেন। ৪৮।

.इंडि मानिस्क्यावमान नामक ष्ट्रे पातिश्म भन्नव ममास्य।

## সপ্তচত্বারিংশ পলব।

সর্বার্থসিদ্ধাবদান।

स्वार्धप्रवृक्ती विगतस्पृष्टाणां परोपकारे सततोद्यतानाम् । क्रोपेषु भीता व्यसनैरनीता विप्नौरपीडाकरमेति सिडिः ॥ १॥

যাঁহারা স্বার্থসাধনে নিস্পৃহ এবং পরোপকারে সতত উছাত, তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ অক্লেশেই হয়। বিদ্ধ বা বিপত্তি জন্ম কোন পীড়া হয় না। ১।

পুরাকালে ভগবান্ জিন শ্রাবস্তী নগরীতে জেতকাননে অবস্থিতি-কালে ধর্মাব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ভিক্ষুগণকে বলিলেন। ২।

পুরাকালে সিদ্ধার্থ নামে পুণ্যবান্ এক সার্বভৌম রাজা ছিলেন। অক্সান্ত সকল রাজারাই তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিতেন। ৩।

কালে সমুদ্রবাসী সাগর নামক নাগের পুত্র সর্ববার্থসিদ্ধ দেহাস্তে রাজা সিদ্ধার্থের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৪।

ইনি ভদ্রাখ্য কল্পে উচ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন ও সত্বগুণশালী বোধিসত্ব ছিলেন। ইহাঁর জন্মকালে ক্ষিতিতল সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিল।৫। ইনি ধর্ম্মের শ্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।ক্রমে ইহাঁর যশঃ

ত্রিভুবনব্যাপী ও দেবগণেরও অভ্যর্চিত হইল। ৬।

একদা যুবা সর্বার্থসিদ্ধ রথারোহণে উভানগমনকালে সম্মুখে দেবনির্মিত একটি বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। ৭।

সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হ**ইল** এবং তিনি সংসারের স্থায় শরীরকেও নিঃসার স্থির করিলেন।৮। তখন তাঁহার উত্থানবিহারে বিতৃষ্ণা হওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আগমনকালে পথিমধ্যে আবার তিনি কতকগুলি ক্ষীণ ও মলিনকান্তি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। ৯।

ঐ সকল ক্লিষ্ট দরিদ্রগণকে দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার উদয় হইল এবং তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—হায়! দরিদ্রেরা কিরূপ তুঃখ সহু করে! ১০।

দান না করিলে এইরূপ দুঃখ বহন করিতে হয় এবং এই রত্নপূর্ণ পৃথিবীতে থাকিয়াও পরপিণ্ডোপজীবী হইতে হয়। ১১।

পাপকারী জনগণের এইটিই যথার্থ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা নিজে পুরুষ হইয়াও অন্য পুরুষের নিকট দীনভাবে যাজ্ঞা করে। ১২।

অহো! ইহাদের কি ত্বরদৃষ্ট। ইহাদিগকে দেখিয়া সততই উদ্বিগ্ন বোধ হইতেছে। ভিক্ষা করিয়াও ইহাদের উদর পূর্ণ হয় না। ১৩।

সর্ববার্থসিদ্ধ বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া জগড্জনের ক্লেশক্ষয়ে উদ্যত হইয়া পৃথিবীকে অদরিদ্র করিবার জন্ম রত্নার্থী হইয়া সমুদ্র-যাত্রা করিলেন। ১৪।

দৃঢ়নিশ্চয় সর্বার্থসিদ্ধ অতিকফে পিতার অনুমতি লাভ করিয়া প্রবহণে আরোহণ পূর্ববিক রত্নদাপে উপস্থিত হইলেন। ১৫।

তথায় গিয়া তিনি প্রবহণার্চ্ বণিক্গণকে বলিলেন যে, তোমরা যথেচ্ছ ভাবে মণিসংগ্রহ কর। ১৬।

এই সামান্ত রক্ষে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। আমাদের ধনাগারে বৃহৎ ও উজ্জ্বল বহুতর উত্তম রত্ন আছে। ১৭।

আমি চিন্তামণি লাভ করিবার জন্ম এইরূপ বিপুল উন্তম করি-য়াছি। তাহাদারা আমি পৃথিবীকে অদরিদ্র করিতে ইচ্ছা করি। ১৮। আমি শুনিয়াছি, মহাসমুদ্রে সাগর নামক নাগরাজ বাস করেন। তাঁহার গৃহে চিন্তিতার্থপ্রিদ মণি আছে। ১৯।

আমি সেই চিন্তামণি সংগ্রহের জন্ম বিষম পথ লঞ্জন করিয়া যাইব। ধৈর্য্যশালী ও অধ্যবসায়ীর পক্ষে কিছুই তুর্গম নহে। ২০।

যদি আমার পরোপকারার্থে এই উত্তম সত্য হয়, তাহা হ**ইলে** আমার অভাবে তোমাদের কোনরূপ বিপদ হইবে না। ২১।

সম্ববান্ রাজপুত্র এই কথা বলিয়া স্থিরনিশ্চয় হইয়া ধৈর্য্য অব-লম্বন পূর্ববিক প্রস্থান করিলেন। ২২।

তিনি সপ্তাহকাল গুল্ফমাত্র জলবিশিষ্ট পথ অতিক্রম করিলেন। পরে সপ্তাহকাল জানুপরিমিত জলবিশিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় সপ্তাহকাল পুরুষপরিমিত জল অতিক্রম করিলেন। ২৩।

তৎপরে অফাবিংশতি দিন পুষ্করিণী-পরিমিত জলমার্গে গমন করিয়া ঘোরাকার দৃষ্টিবিষ বিষধরগণকে দেখিতে পাইলেন। ২৪।

তিনি তখন মৈত্রীযুক্ত মনের দারা তাহাদিগকে বিষহীন করিয়া, ক্রুর ও কোপনস্বভাব যক্ষগণ বেষ্টিত যক্ষদ্বীপে গমন করিলেন। ২৫। তথায় তিনি মৈত্রীগুণ দারা যক্ষগণকে ক্রোধহীন করিলেন। তখন যক্ষগণ কুমারের বিপুল উৎসাহ-দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিল,---হে কুমার! আপনি নিজ;সম্বশুণবলে ও এইরূপ সামর্থ্যবলে সমৃদ্ধি-

হইবেন। আমরা আপনার অনুযায়ী শ্রাবক হইব। ২৬-২৮।

রাজপুত্র যক্ষগণকথিত এই কথা অভিনন্দন করিয়া রাক্ষসগণ-বেষ্টিত ভীষণ রাক্ষসদ্বীপে গমন করিলেন । ২৯।

শালী নাগরাজভবনে উপস্থিত হইয়া কালক্রেমে সম্যক্ সংবুদ্ধ সর্ববস্থ

এখানেও তিনি রাক্ষসগণকে ক্রুরতাহীন করিয়া তাহাদের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যে রাক্ষসগণ তাঁহাকে নাগেন্দ্র-সম্মুখে উপস্থিত করিল। ৩০। তিনি তখন ঐশর্য্যে উজ্জ্বল এবং নানাপ্রকার উৎসবপূর্ণ স্থখময় নাগভবনে ছঃখাত্তের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ৩১।

স্বভাবতঃ সদয়হৃদয় রাজকুমার সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সম্মুখে নাগকস্থাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি জন্ম রোদনধ্বনি হইতেছে। ৩২।

তখন নাগকতা হৃদয়াসক্ত শোকোম্মার সূচক দীর্ঘনিখাসদার। অধরকান্তি মান করিয়া তাঁহাকে বলিল। ৩৩।

গুণবান্, কমললোচন, জনপ্রিয় নাগরাজের জ্যেষ্ঠ পুক্র সর্ববার্থ-সিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৪।

এজন্ম স্থােশেব নিবৃত্ত হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিক্ রোদনধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ৩৫।

তিনি নাগকস্থার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বদেশদর্শনে উৎফুল্ল-হৃদয় হইয়া নাগরাজের নিকট গেলেন। ৩৬।

নাগরাজ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং প্রিয়ার সহিত "এস পুত্র! এস," এই কথা বলিয়া আনন্দে বিহবল হইলেন। ৩৭।

কি জন্য মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ হইয়াছে এবং এখানে আগমনের কারণ কি, নাগরাজ এই সকল কথা তাঁহার মুখে অবগত হইয়া ভাঁহাকে আলিঙ্কন করিয়া বলিলেন। ৩৮।

হে পুত্র ! এই চিন্তামণিটি আমার মস্তকের ভূষণ। ইহা তুমি গ্রাহণ কর। আমি ভোমার সঙ্কল্ল ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি না।৩৯!

তুমি জগতের উপকার-কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় মণিটি আমায় প্রত্যর্পণ করিবে। নাগরাজ এই কথা বলিয়া নিজ মস্তকন্থিত দিব্য চূড়ারত্বটি উন্মোচন করিয়া কুমারকে দিলেন। ৪০। কুমার সূর্য্যসদৃশ কাস্তিসম্পন্ন চিন্তামণিটি গ্রহণ করিয়া ও নাগ-রাজকে প্রণাম করিয়া সহর্ষে প্রবহণের নিকট প্রেলন। ৪১।

তথন সমুদ্র-দেবতা এই বৃত্তান্ত শ্রাবণ করিয়া কুমারকে দেখিয়া বলিলেন,—হে সাধো। তুমি কিরূপ চিন্তামণি পাইয়াছ, দেখি। ৪২। সরলচেতা কুমার সমুদ্র-দেবতার প্রার্থনায় পাণিপদ্ম প্রসারণ

করিয়া মণিটি ঠাহাকে দেখাইতেছেন, এমন সময়ে দেবতা তাহা গ্রহণ করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ৪৩-৪৪।

অতিকটে লব্ধ রক্লটি সমুদ্রে পতিত হইল দেখিয়া রাজকুমার নিজ দৃঢ় উদ্যোগের বৈফল্য হেতু অত্যস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন। ৪৫।

অহে। ! তুমি বিনীতাকারে মৃত্বাক্য বলিয়া বিদ্বেষবশতঃ এরূপ পাপকার্য্য করিয়াছ। ইহা ভাল হয় নাই। ৪৬।

যে ব্যক্তি পরের উৎকর্ষ দেখিয়া ক্লেশ বোধ করে, সে নিজ শীতল দেহ অগ্নিশিখায় তাপিত করে। ৪৭।

পরের উৎকর্ষ দেখিয়া যিনি প্রীত হন, এরূপ সত্তগুণবান্ লোকের যশ দ্বারা ত্রিভুবন ধবলিত হয়। ৪৮।

হে দেবি ! আমার রত্নটি আমায় প্রত্যর্পণ কর। এরূপ পাপ-কার্য্য হইতে বিরত হও। সাধু জনের কার্য্য নিন্দনীয় হওয়া উচিত নহে। ৪৯।

যদি তুমি লোভ, প্রমাদ বা বিদ্বেষবশতঃ রত্নটি না দেও, তাহা হইলে আমি তোমার আশ্রয়স্থান এই জলধিকে শোষণ করিব। ৫০।

কুমার পুনঃ পুনঃ এইরূপ কথা বলিলেও সমুদ্রদেবতা যখন রত্ন প্রত্যপণ করিলেন না, তখন তিনি নিজপ্রভাবে সমুদ্র শোষণ করিবার জন্ম উদ্যোগী হইলেন। ৫১।

° তিনি ধ্যানাসক্ত হইলে ইন্দ্রের বাক্যামুসারে বিশ্বকর্মা কর্ত্ত্ক রচিত একটি পাত্র সহসা তাঁহার হস্তে আবিষ্কৃতি হইল। ৫২। তিনি অগস্ত্যের অঞ্চলিসদৃশ সেই পাত্রদ্বারা সমুদ্রজল আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। ৫৩।

অন্তুতকারী রাজকুমার সমুদ্রের সমস্ত জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিঃশেষ করিলে দেবগণ কর্ত্তক ভর্ৎ সিতা সমুদ্রদেবতা ভীতা হইয়া মণিটি কুমারকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ৫৪।

রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন মহাজনের নিচ্চপট প্রভাব এবং মন্ত্র ও তপস্যার প্রভাব তত্ত্বতঃ কে জানিতে পারে ? ৫৫।

সমুদ্র বহুদূরবিস্তৃত, অপার জলের আধার, উত্তাল তরঙ্গাবলী-পরিব্যাপ্ত এবং রত্নের আকর বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু মহাপুরুষ-গণের প্রভাব সমুদ্র অপেক্ষাও গন্তীর ও অপ্রমেয়; ইহার বিষয় চিন্তা করিলে বুদ্ধি বিশ্বায়সাগরে প্লাবিত হয়। ৫৬।

তৎপরে রাজকুমার চিন্তামণি লাভ করিয়া নিজ সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইয়া হাউচিত্তে নিজ নগরে গমন করিলেন। ৫৭।

তিনি কৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহার পিতা হৃষ্ট ইইয়া তাঁহাকে সমাদর করিলেন এবং কুমার রত্নটি ধ্বজাগ্রে নিহিত করিয়া জনগণসমক্ষেবলিলেন যে, আমি যদি পরোপকারার্থে এরূপ যত্ন করিয়া থাকি, স্বার্থের জন্য যদি না হয়, তাহা হইলে এই সত্যবলে জগদাসী সকল লোক অদ্বিদ্র ইউক। ৫৮-৫৯।

সন্থনিধি ও দীনদয়ালু রাজকুমার এই কথা বলিবামাত্র পৃথিবীতে অপর্য্যাপ্ত রত্নরৃষ্টি নিপতিত হইল। ৬০।

সেই ভাশ্বর রত্নকান্তিদার। চতুর্দিকের জনগণের দারিদ্র্যরূপ অন্ধকার নিঃশেষভাবে বিদূরিত হইল। ৬১।

যে সকল দীন জনগণ আশাবশতঃ ধনিগণের বহিবটিতে গিয়া, ঘৌবারিকগণের হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ববিক শোকে দেহত্যাগ করিতে আকাজ্ঞা করিত, এমন তাহা- দিগের গৃহে রাশীকৃত মণির কিরণে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইল। ৬২।

তৎপরে কুমারের আজ্ঞায় চিস্তামণি পুনশ্চ নাগরাজের নিকট চলিয়া গেলে এবং সমস্ত লোক দৈন্যবর্জিত হইলে দানরসিক জনগণের চিত্ত যাচকাভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ৬৩।

যিনি রাজপুত্র সর্ববার্থসিদ্ধ ছিলেন, এখন তিনিই অন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন এবং আমিই সেই ব্যক্তি। ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত এই বৃত্তাস্ত প্রাবণ করিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। ১৪।

ইতি সর্বার্থসিদ্ধাবদান নামক সপ্তচন্থারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

## অফ্টড্বারিংশ পল্লব।

#### হস্তকাৰদান।

मत्ते भक्तश्रोचकुचाभिरामाः कर्पूरहारांशुविकासहासाः। प्रोतिप्रदाः पुरुषकतां भवन्ति प्रौढ़ा युवत्यच विभूतयच॥१॥

মদমন্ত হস্তীর কুম্বদদৃশ উত্তুঙ্গ স্তন-শোভিত এবং কর্পুরহারের কিরণের স্থায় শুভ্র হাস্যযুক্ত প্রোঢ় যুবতীগণ ও সম্পদ্ পুণ্যবান্ জন-গণের প্রীতিসাধক হয়। ১।

ভগবান্ তথাগত যখন শ্রাবস্তা নগরীতে উচ্চানে বিহার করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে স্থপ্রবন্ধ নামে একজন ধনশালী গৃহস্থ ছিলেন। ২।

হস্তক নামে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিপাত্র একটি পুক্র হইয়াছিল। হস্তক যেন মূর্ত্তিমান্ পূর্ববার্জ্জিত পুণ্যরাশিস্বরূপ ছিল। ৩।

হস্তকের জন্মদিনে আশ্চর্য্যভূত একটি স্থবর্ণময় মহাকুঞ্জর উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪।

সেই গজেন্দ্র, কুমার হস্তক, তদীয় পিতার মনোরথ এবং জনগণের কৌতুক, এইগুলি সকলই একযোগে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৫।

চন্দ্রকলার ভার বর্দ্ধমান কুমার কালক্রমে সর্ববপ্রকার কলা-বিভার স্থনিপুণ হইয়া উঠিলেন এবং পরমস্থন্দর ও সকলের প্রিয় হইলেন।৬।

ক্রমে কুমার হস্তক যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সর্ববাঙ্ক হৃষ্টপুষ্ট এবং বাছদ্বর স্তম্ভসদৃশ হওয়ায় তিনি মনোভবের ক্রীড়াস্থান হইয়া উঠিলেন। ৭। একদা হস্তক সহজাত সূক্ষ্মবস্ত্র-চিহ্নিতা, লাবণ্য-ললিতমুখী ও দীর্ঘনয়না, উত্থানবিহারের জন্ম সমাগতা চীরব-কন্মানাদ্ধী রাজা প্রসেন-জিতের কন্মাকে দেখিতে পাইলেন।৮-৯।

কুমার অক্লিফকান্তি ও নবযুবতী রাজকুমারীকে দেখিয়া যুগপৎ বিশায় ও কামের বশীভূত হইলেন। ১০।

তিনি ভাবিলেন,—অহো! রাজকুমারার এই কমনীয় শরীর কি অদ্ভূত! ইহাঁর মুখমগুল যেন নিঞ্চলঙ্ক চক্ষের স্থায় বোধ হইতেছে। ১১।

বন্ধূকপুপসদৃশ ইহাঁর স্থান্ত অধর অনুপম লাবণ্য ধারণ করিতেছে। বিদ্রুম-পল্লব ও বিশ্বফলের শোভা ইহাঁর নিকট পরাজিত হইয়াছে। ১২।

ইহাঁর মুখ শশধরের গর্বব খর্বন করিতেছে। ইহাঁর কান্তি স্থধাকে পরাজিত করিতেছে। ইহাঁর দৃষ্টি উৎপলবনের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে। ইহাঁর দেহ মন্মথ-সঙ্গমের যোগা; এজন্ম ইহাঁর অঙ্গন্দে স্থিয়া রতির সাপত্মা-ভয় উদিত হওয়ায় দিন দিন তাঁহার বিলাস-তরঙ্গ শুক্ষ হইতেছে। ১৩।

ইহাঁর স্তনদ্বয় অত্যুন্ধত ও কঠিন। ইহা দেখিলে বিবেকহীন হইতে হয়। এরপ দোষ সত্ত্বেও গুণযুক্ত হার ইহাঁতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য। ভ্রমরপংক্তি যেন জ্ররপে পদ্মভ্রমে ইহাঁর মুখ আশ্রয় করিয়াছে। ইহাঁর নয়নবয় কি প্রশস্ত, ইহা দেখিয়া মুনিগণেরও মন লীন হয়। ১৪।

কুমার হস্তক এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে রাজকুমারীও কুমারের কন্দর্পসদৃশ দেহকান্তি দেখিয়া বিস্ময়ে নিশ্চল হইলেন। ১৫।

তখন কামদেব হাস্য করিয়া কুমারীর লঙ্জারূপ বস্ত্র হরণ করিয়া লীইলে, তাঁহার দেহ নব রোমাঞ্চারা কণ্টকিত হইতে দেখা গেল।১৬। নবাভিলাষে অবরুদ্ধা হইলেও লজ্জাবশতঃ নিবর্ত্তিতা রাজকুমারী নিজ মন কুমারের নিকট রাখিয়া শৃত্তের ভায়ে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ১৭।

কুমারী রাজধানীতে গিয়া লঙ্জা, বিস্ময় ও কামবশতঃ প্রোষিত-ভর্ত্তকার স্থায় যেন মলিন ও কুশবৎ হইলেন। ১৮।

কুমার হস্তকও কামোন্তব হওয়ায় নিজগৃহে গিয়া অনবরত সেই চক্রমুখীর চিস্তায় কেবল সেই চিত্রই দেখিতে লাগিলেন। ১৯।

তিনি কুমারীকে মনোনীত সর্ববিশ্ব খনের স্থায় এবং স্মরবিষ্ঠার স্থায় বিবেচনা করিলেন; কিন্তু চক্রবর্তী রাজার কন্যা তাঁহার পক্ষে তুর্লভ জ্ঞানে মনে মনে চিন্তা করিলেন। ২০।

ষিনি পূর্বজন্মে বহু তপস্যা করিয়াছেন,সেই ধশ্য লোকই পুণ্যবৃক্ষের লতাসদৃশ এই রাজকুমারীকে লাভ করিবেন। ২১।

উত্তম দান-পুণাফলে তাঁহার দর্শন লাভ হয়। কি পুণাফলে তাঁহাকে লাভ করা যায়, তাহা আমি জানি না। ২২।

রাজকুমারীর মুখচন্দ্র-সারণ-জনিত আহলাদে এবং তাঁহাকে তুর্ল ভ জ্ঞানজন্ম বিরহতাপে আমার যে কি অবস্থা হইয়াছে, জানি না। ইহা কি আমার ধৃতি বা মোহ, জীবিতাবস্থা বা মরণাবস্থা, বুঝিতে পারিতেছি না। ২৩।

নিশাপতি রাজকুমারীর মুখপদ্ম-শোভায় নির্ভিত হইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন। মন্মথের ধকুঃ তাঁহার জ্রবিলাস-দর্শনে লজ্জিত হইয়া বিনত হইয়া থাকেন। পল্লবকান্তি তদীয় অধরের লাবণ্য-দর্শনে তুঃখিত হইয়া বিশ্ব-ফল অধোমুখ হইয়া পৃথিবী নিরীক্ষণ করেন। ২৪।

কুমার হস্তক এইরূপ পূর্ণচক্তমুখী রাজকুমারীর মুখ চিস্তা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করিতেন। নিজা যেন ঈর্যা-বশতই তাঁহাকে ত্যাগ করিল। ২৫। তৎপরে তাঁহার পিতা কুমারের রাজকন্যা-দর্শন-র্ত্তান্ত অবগত হইয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ২৬।

তিনি কুমারকে বলিলেন,—হে পুত্র! আমরা রাজার নগরবাসী প্রজা। সেই চক্রবর্ত্তী রাজা কিরুপে তোমায় কন্তা দান করিবেন ? ২৭। মানকামী মনীষিগণ অশক্য কার্য্য করেন না, তুল ভ বস্তু ইচ্ছা করেন না এবং অসম্ভব কথা উচ্চারণ করেন না। ২৮।

ষট্পদ স্থলভ নিজের আয়ত্ত চূত্যঞ্জরী ও চম্পক-লতায় আদর না করিয়া পারিজাত-লতা আকাঞ্জা করিয়া তুঃথে শুক্ষ হইয়াথাকে। ২৯। যদি তোমার ও রাজকুমারীর সম্বন্ধ পূর্বজন্মের পুণ্যফলে বিহিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বিনা প্রযত্নে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ৩০।

ভবিতব্যতা যাহা বিধান করে, তাহা আশাপাশে আকৃষ্ট হয় না, বিচারক্রেশে কদর্থিত হয় না এবং প্রযত্ন-ভারেও ক্লান্ত হয় না,—তাহা অক্রেশেই হয়। ৩১।

কুমার পি হার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া হাহাই যথার্থ বিবেচনা করিলেন। কিন্তু রাজকুমারীতে আসক্ত তদীয় চিত্তকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। ৩২।

তিনি হেমকুঞ্জরের নিকট তদীয় দস্তযুগল যাজ্ঞা করিলেন এবং রাজার প্রথম সন্দর্শনকালে উহাই প্রীতিপদ উপঢৌকন বিবেচনা করিলেন। ৩৩।

তৎপরে পুণ্যবান্ হস্তা তাঁহাকে দন্তযুগল প্রাদান করিল এবং তিনি সেই হেমময় দন্তযুগল লইয়া রাজার সহিত দেখা করিতে গোলেন। ৩৪।

কুমার রত্নভূষিত রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ববিক রাজার প্রীতির জন্ম স্থবর্ণময় দস্তযুগল তাঁছাকে প্রদান করিলেন। ৩৫।

রাজা বিখ্যাত গুণবান্ কুমারকে যথোচিত অভ্যর্থনা ক্রিলেন

এবং তাঁহার অভিপ্রেত বস্তু প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অমুরোধ করিলেন; কিন্তু কুমার কিছুই চাহিলেন না। ৩৬।

রাজা কুমারের অত্যধিক আদর করিলেন। উচিতকারী, মনোজ্ঞ-চরিত, নিম্পৃহ ব্যক্তি সকলেরই প্রিয় হয়। ৩৭।

কুমার সর্ববদা রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার প্রীতির জন্ম হেমকুঞ্জরের কাঞ্চনময় অঙ্গ-সকল প্রদান করিতেন। কুঞ্জরের পুন-ব্বার সেই সকল অঙ্গ উন্তুত হইত। ৩৮।

রাজা কুমারের দেবায় প্রীত হইয়া চিত্তপ্রসাদের বোধক মুখকান্তি ধারণ পূর্ববিক কুমারকে বলিলেন। ৩৯।

প্রভূত স্থবর্ণ উপঢ়োকন দিয়া এরপ গুরুতর সেবা আমি ইচ্ছা করি না; কারণ, পুরবাদী প্রজাগণ রাজারই প্রতিপাল্য। ৪০।

প্রজাগণ কর্ত্ত্বক প্রদত্ত কাঞ্চন দারা আমার অধিক কি প্রীতি হইবে ? তোমার এই স্থন্দর ও গুণযুক্ত আকৃতিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় 18১1

ভূষণভূল্য পু্রুষ-রত্নে লোভই শোভা পায়। রাজগণের কোশাগারে কত হেমরাশি ও রত্নরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। ৪২।

তোমার অভিলবিত কি বস্তু তোমাকে দিব, বল। তোমাকে সমগ্র কোশাগারের ধন প্রদান করিলেও তাহাতে আমার অমুতাপ হইবে না। ৪৩।

রাজগণের দৃক্পাতমাত্রে যদি প্রচুর ধন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নির্থক রাজসেবা দারা কি ফল হইবে ? ৪৪।

রাজা এই কথা বলিলে কুমার হস্তক বন্ধাঞ্জলি হইয়া রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! রাজা ভিন্ন অন্য কে দান করিতে পারে ? ৪৫।

আপনি প্রার্থিত না হইয়াও বিবুধগণকে বছ রত্ন প্রদান করেন। এরপ রত্নদান দারা আপনি রত্নাকর সমুদ্রের বিখ্যাত যশঃ বিলুপ্ত করিয়াছেন। ৪৬। যাহাদের উচ্চ আশা, তাহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেও তাহা-দের আশা পূর্ণ হয় না। ক্ষুদ্র লোক যাহা ঐশ্বর্য্য বলিয়া বোধ করে, মহৎ লোকের পক্ষে তাহাই দারিদ্র্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ৪৭।

আপনার ভুজবলে পালিত প্রজাগণ ধর্মমার্গে থাকিয়া জীবিকা নির্ববাহ করে। ইহাদের দারিদ্র্য নাই; ইহারা ধন প্রার্থনা করে না ।৪৮।

আমরা ধনাথী নহি এবং ধনাশায় রাজসেবা করি না। যাহারা ধনাথী, তাহাদের পক্ষে ধন আদরণীয় হয়। সম্মানই মনস্বিগণের ধন। ৪৯।

দেব-সেবায় প্রদত্ত পুষ্প যেরপ গন্ধাদিহীন হইলে নির্মান্যভাব প্রাপ্ত হইয়া পথে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কেহই তাহাকে স্পর্শকরে না, তদ্ধ্রপ সদ্গুণাদি ত্যাগ করিয়া কেবল ধনার্থে যাহারা রাজসেবা করে, তাহারাও পরে দৈন্যাবস্থা হইলে পথে বিচরণ করিয়া বেড়ায়; সাধু জন তাহা-দিগকে স্পর্শপ্ত করেন না। ৫০।

যাক্সা দারা দৈনা ও অবসাদপ্রাপ্ত জীবনাপেক্সা মরণই ভাল।

যাচক সকল লোকেরই অবমাননার পাত্র এবং সৎকারযোগ্য শবতুল্য।

কুস্ত বখন জলপ্রার্থী হয়, তখন গলে রজ্জ্বদ্ধ হইয়া গভীর অন্ধকারময়

কুপমধ্যে প্রবেশ করে, তজ্ঞপ মসুষাও প্রার্থী হইলে মোহাদ্ধকারে
প্রবিষ্ট হয়। ৫১।

ধন-সম্পদ্ অতি সামান্য বস্তু। উহা ধীমান্গণ কৃষি ও বাণিজ্ঞা দ্বারা সহজেই লাভ করিতে পারেন। হৃদয়ে যদি সস্তোষ না থাকে, তাহা হইলে নিধানপূর্ণ ভূমি লাভ করিয়াও প্রীতি হয় না। চিত্তপ্রসাদ-যুক্ত এবং রজোগুণবর্জ্জিত হেমসাধ্য বহু কার্য্য আছে। সেবা দ্বারা দেহ বিক্রেয় করা কাহারও মনোনীত নহে। ৫২।

ুরাজা উন্নতমনাঃ কুমারের এই কথা শুনিয়া সমাদর সহকারে বিলিলেন,—অন্য যাহা কিছু ভূমি চাও, ভাহা গ্রহণ কর। ৫০। ১০০ উচিত ও চাতুর্যযুক্ত আলাপ কর্কশ হইলেও সকলের প্রির হয়। কৃপণ ব্যক্তি কোমল ও মধুর বাক্য বলিলেও উহা কর্ণশূলবৎ হয়। ৫৪।

উদার্যাঞ্চণে পরিতুষ্ট রাজা পুনঃ পুনঃ অমুরোধ করায় কুমার বলিলেন,—হে রাজন্! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, ভাহা হইলে আপনার কন্যাটি আমাকে প্রদান করুন। ৫৫।

কুমার হস্তক এই কথা বলিলে রাজা সন্দেহ-দোলায় আরু হইয়া 'কল্য এ কথার উত্তর দিব', এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫৬।

তৎপরে রাজা কুমারকে বিদায় দিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন,— আমি অত্যধিক প্রসাদবশতঃ একটা চপলতা করিয়াছি। ৫৭।

চক্রবন্তী রাজার বংশসম্ভূতা কন্যা বহু পুণ্যবলে প্রাপ্ত হয়। সাধারণ গুণ মাত্র দেখিয়া কিরূপে আমি একজন পুরবাসীকে কন্যা দান করি? ৫৮।

দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পরে অনুতপ্ত হইতেছি। আমার ধন সম্ভে কিরূপে অর্থীর পক্ষে নিম্ফল হইব ? ৫৯।

কল্য প্রাতে যখন হস্তক আসিবে, তখন কিরূপে আমি তাহার মুখ দেখিব। সে আমার প্রিয় হইলেও এই তুর্লভ ইচ্ছায় অপ্রির হইয়াছে। ৬০।

মনুষ্য গুণবান্ হইলেও যতক্ষণ 'দেহি' শব্দ না বলে, ততক্ষণই লোকের প্রিয় হয়। ইহা স্বভাবসিদ্ধ। ৬১।

মহামাত্য সন্দেহ-দোলারূ রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছকণ চিন্তা করিয়া সময়োচিত কথা বলিলেন। ৬২।

রাজগণের বৃদ্ধি প্রায়শঃ পরিণাম বিবেচনা না করিয়াই হঠাৎ, একটা অভিপ্রেত বস্তুতে আদরবর্তী হয়। ইহা স্বাভাবিক। ৬৫। হস্তক এই তুর্লভি বস্তু প্রার্থনাবশতঃ রাজসেবা প্রবৃত্ত হইয়া লব্ধ-প্রকৃতি যেরূপ গুণরাশিকে বিনাশ করে, তদ্রুপ তাহার হেমময় হস্তীটি বিনফ্ট করিয়াছে। ৬৪।

সে যখন কন্যার্থী হইয়া পুনর্ববার আসিবে, তখন আপনি ভাহাকে বলিবেন যে, তুমি হেমময় হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিলেই আমার কন্যা লাভ করিতে পারিবে। ৬৫।

সে নিজহত্তে হস্তীটি উৎকৃত করিয়াছে। এখন আর তাহার হেমময় হস্তী নাই। হেমহস্তীর অভাবে সে লচ্ছাবশতঃ আর আসিবে না। ৬৬।

রাজা অমাত্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই যুক্তিই আশ্রয় করিলেন এবং পরদিন কুমার উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সেই কথাই বলিলেন। ৬৭।

কুমার হস্তকও গৃহে গিয়া বিবাহোচিত মঙ্গল-কার্য্য সমাধা করিয়া হেমময় হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক স্বজনগণসহ রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬৮।

রাজা স্বর্ণময় হস্তীতে আরা কুমার আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে আত্যাশ্চর্য্য বৈভবযুক্ত পুণ্যবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করি-লেন। ৬৯।

তৎপরে রাজা কৌতুকবশতঃ উৎসাহ সহকারে সেই হেমবিগ্রহ হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন। ইন্দ্র স্থমেরু-পর্বতে আরোহণ করিলে যেরূপ শোভা হয়, তখন রাজারও তদ্রপ শোভা হইল।৭•।

রাজা কুঞ্জরে আরোহণ করিলেন সত্য, কিন্তু হেম-কুঞ্জর চলিল না। পরে কুমার আরোহণ করিয়া আসন অলঙ্কত করিলে পুনর্বার কুঞ্জর চলিতে লাগিল। ৭১।

রাজা কুমারের প্রভাব দেখিয়া, বিশ্মিত হইয়া, তাঁহাকে দেবতা

জ্ঞান করিয়া ধন্যজ্ঞানে কামশ্রীসদৃশ নিজ কল্পা প্রদান করি-লেন। ৭২।

রাজা কস্থা-রত্মধারা পুরুষশ্রেষ্ঠ কুমারকে পূজিত করিয়া হর্ষভরে উৎসব-কার্য্য সমাধা করিয়া স্থধা-সিন্ধুর স্থায় আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ৭৩।

তৎপরে কুমার হস্তক দয়িতাকে গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। তখন অনক্ষের ধনুরাকর্ষণ জন্ম পরিশ্রেম সফল হইল। ৭৪।

কুমারের সম্ভোগযোগ্য নবযৌবনে নববধূ-সমাগ্য হওয়ায় প্রতিদিন বিভবযুক্ত নব নব উৎসব হইতে লাগিল। ৭৫।

তৎপরে একদা রাজা প্রসেনজিৎ নিজ রাজকার্য্য সমাপনাস্তে জামাতার পুণ্যপ্রভাবের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে চিস্তা করিলেন। ৭৬।

অহো ! কুমারের স্বর্গীয় প্রভাব আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সামাশ্য পুণ্যের পরিপাকে এরূপ ফল হয় না। ৭৭।

ইহাঁর বংশ লক্ষীর চিরনিবাসন্থান। ইহাঁর সৌন্দর্য্য-লহরী চন্দ্রের সৌন্দর্য্য পর্বি নাই করিয়াছে। সম্ভোগযোগ্য নব যৌবন, ভূষণসদৃশ বহু সদ্পুণ এবং পুণ্যোভানের পুষ্পবিকাশসদৃশ মনোজ্ঞ যশঃ ইহাঁর বহু পুণ্য সূচিত করিতেছে। কোন্ পুণ্যের পরিণামে এরূপ বৈভব হইয়াছে, জানি না। ৭৮।

রাজা বহুক্ষণ এইরূপ চিস্তা করিয়া কৌতুকাকৃষ্ট হইয়া সর্ব্যক্ত ভগবানকে দর্শন করিবার জন্ম অভিলাষ করিলেন। ৭৯।

তিনি মনের ঘারা প্রথমেই তথায় গিয়াছিলেন, এখন জামাতা ও ক্সাকে আহ্বান করিয়া সচিবগণ সহ ভগবান্কে দর্শন করিবার জ্যু গমন করিলেন। ৮০।

জেতবন দৃষ্টিগোচর হইলে তথা হইতে বাহন পরিত্যাগ করিয়। পদত্রজে গমনপূর্ববক রাজা ভগবান্কে দর্শন করিলেন।৮১। ে তিনি ভগবান্কে প্রণাম করিয়া তদীয় পাদপদ্ম-স্পর্শে শিখামণি পবিত্র করিয়া নত্রভাবে কন্মা ও জামাতার কথা নিবেদন করি-লেন। ৮২।

তৎপরে সকলে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে রাজা কৃতাঞ্জলি কৃইয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮৩।

ভগবন্! পরমস্থন্দর এই কুমার কি পুণ্যফলে এরূপ গুণবান্ হইয়া স্থবর্ণময় হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন। ৮৪।

চীবরকক্সা নাম্মী এই মদীয় কক্সা ইহাঁর নববধূ হইয়াছেন। কি পুণ্যফলে ইনি কুমারের জীবনাপেক্ষা প্রিয় হুইয়াছেন। ৮৫।

সর্বাজ্ঞ ভগবান্ রাজা কর্ত্বক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে ৰলিলেন,—হে রাজন্! পুণ্যফলে লোকের ঐশ্বর্য হইয়া থাকে। ৮৬। এ সংসারে যাহা উদার, যাহা শোভনীয়, যাহা অদ্ভুত এবং যাহা লোকের স্পৃহণীয়, তৎসমুদয়ই পুণ্যফলে হইয়া থাকে। ৮৭।

পুরাকালে বিপশ্যী নামক স্থগত জনগণের প্রতি কৃপাবশতঃ
ভিক্ষুগণসহ রাজা বন্ধুমানের নগবে বিচরণ করিতেছিলেন। ৮৮।

সেই সময়ে তথায় একটি বালক ও বালিকা পথে একটি কাষ্ঠময় হস্তী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। ৮৯।

তাহারা তপ্তকাঞ্চনকান্তি, প্রফুল্ল পদ্মসদৃশ করুণা-স্মিগ্ধলেচন ভগবান্ বিপশ্চী সম্মুথে আসিতেছেন দেখিয়া ভক্তিপূর্বক সেই ক্রীড়োপকরণ কাষ্ঠময় হস্তীটি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া প্রণাম করিল।৯০-৯১।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ তাহাদের মনোরথ জ্ঞাত হইয়া দয়া পূর্বক সেই কাষ্ঠময় হস্তীতে পাদস্পর্শ করিলেন। ৯২।

ভগবানের দৃষ্টিপাতে তাহাদের চিত্তপ্রসাদ হইল এবং তাহার। পরস্পর বিবাহ করিবার জন্ম প্রণিধান করিল। ৯৩। কুমারের মনে ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমার যেন সৎকুলে জন্ম ও বাংশাচিত ঐশর্য্য এবং হেম-হস্তী বাহন হয়। ৯৪।

কক্সাটি ভগবানের দেহসংলগ্ন স্থন্দর চীবরন্বয় দেখিয়া মনে ইচ্ছা করিল বে. আমি যেন চীবরযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করি। ৯৫।

সেই বালকই প্রণিধানবলে হস্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সেই কন্মাই সূক্ষ্মচীবর-চিহ্নিতা চীবরকন্তা হইয়াছে। ৯৬।

রাজা স্থগতকথিত এই কথা শ্রাবণ করিয়া মুকুট ঘারা তদীয় পাদ-পদ্ম স্পর্শ করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ৯৭।

রাজা বিশ্মিত হইয়া চলিয়া গেলে শুদ্ধবৃদ্ধি কুমার হস্তক জায়ার সহিত ভগবৎকথিত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিলেন। ৯৮।

ভৎপরে তাঁহারা বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় সংসার-বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রুজ্যাদারা ক্লেশ জয় করিয়া বিশুদ্ধ বোধি প্রাপ্ত হইলেন ।৯৯।

বহু পুণ্যফলে লোকে কুশলভাগী হয় এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের: ভোগ করে। তাহারা অভিমত পুণ্যফল ভোগ করিয়া অস্তে নির্মান শাস্তি লাভ করে। ১০০।

ইতি হস্তকাবদান নামক অফটছারিংশ পল্লব সমাপ্ত।